# কৃষ্ণযাত্রা

ঐতহেষপ্রকুমার রায় কর্তৃক

সিটি বুক এজেন্সী প্রকাশক ও পরিবেশক ৫৫, দীতারাম ঘোষ খ্রীট কলিকাতা-৯ ১৩৪৯

# শ্রীযুক্ত ভক্ত-ভাবুকগণের করকমলেযু;—

#### চরিত্র।

পাত্র।— শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম, স্থদাম, দাম, বস্থদাম প্রভৃতি বাধালগণ।

পাত্রা।-- শ্রীরাধা। বড়াই, রন্দা, ললিতা, বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি সখীগণ।

#### প্রীগৌবচন্দ্র।

সঙ্বি পূবব নীলা বিভক্ষ ইইবা।
মোহন মুবলী গোবা অধবে লইবা।
মুবলীব হক্ষে ফুঁক দিলাগোবা বায়।
গঙ্গুলী নোষাইবা কিবা স্থললিত গায়।
নগবেৰ যত লোক শুনিযা মোহিত।
স্বধুনী তীবে তক লণা পুলকিত।
ভূবন মোহিল গোবা মুবলীব স্ববে।
শ্বিধাবন্দ দাস ইথে কি বলিতে পাবে।

### क्रान-लोला।

#### গৃহ।

বৃন্দার প্রবেশ।

( কুক )

বন্দা ।-- গৌরাঙ্গটাদের মনে কি ভাব উঠিল। নদীয়া মাঝারে গোরা দান সিরজিল। কিসের দান চাহে সেথা গোরা ভিজমণি। বেএ দিয়া আ গুলিয়া রাখয়ে তরণী॥ দান দেহ, দান দেহ বলি গোরা ডাকে। নগরের নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥ দান চাহে গোরাটার মনের উল্লাদে। সামান্ত নহে এ দানী ভবে গোবিন্দ-দাদে॥

গীত।

শ্রীগোবিন্দ আনন্দ মনে মাগিতেছে দান। নাগরী নায়িকা যত, করে যতনে দান প্রদান ॥ দান লইতে হ'য়ে দানী,
কদমতলায় আমদানি,
জানি না এ দীন কি ধর্না,
কি দানই ওরে করিবে দান ॥
শুনেছি যে চাল্প গো দান,

তারে দান করিবে প্রদান, এ বিধান বিধির বিধান,

দানে পরিকার হয় নিদান ॥
যে করিবে আদান-প্রদান,
সেই দানিবে দানীরে দান,
দানীরে দানিতে দান,
করে গোবিন্দ সম্প্রদান ॥

#### রাধার প্রবেশ।

ब्राधा। अत्या बूट्स !

বৃন্ধা। কেন গোঠাকুরাণি! কি বল্ছ গো? এস এস, ভোষায় প্রণাম হই গো! [প্রণাম]

রাধা। ওগো বৃন্দে সহচরি, তুমি এখানে কি কর্ছ গো ?

বৃন্দা। ওগো বৃষভান্থ-নন্দিনী গরবিণী রাই কিশোরি! এখানে ভোষারই সন্ধান কর্মছ গো!

রাধা। কেন গো বৃদ্দে! এ অভাগিনীকে সন্ধান কর্ছ কেন গো ? বৃন্দা। ওপ্রো ক্লাঞ্চনদিনি! তুমি অভাগিনী কেন হবে গো, তুমি ত ভাগ্যবতী খো ! রাধা। ওগো বুলে! ভাগ্যবতী হ'লে আজ এমন বিষাদিনী হব, কেন গো?

বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি তোমায় বিষাদিনী কেন দেখি গো ?

রাধা। ওগো বৃল্দে! আমার ষেমন কপাল, ভেষনি দশা গো।
বৃন্দা। কেন গো রাজনন্দিনি! ভোমার কপালের দোষ কি গো?
রাধা। ওগো বৃন্দে। আমি যে পরাধীনী, শাশুড়ী ননদিনীর অধীনী,
শ্রাম-বিরছে বিষাদিন গা!

বুন্দা। ওগোরাদা-বিনোদিনি! আম-বিরহে বিবাদিনী কেন হ'লে গো? এখন ত এ অসময় গো, তা অসময়ে রসময়ের জভা এমন বিরহ কেন গো?

#### গীত।

ওগো, বল গো বল রাজনন্দিনী।
অসময়ে রসময়ে হেরিতে কেন বিধাদিনী॥
তুমি গো রাই বিনোদিনী,
ত্রজ-মাঝে আফ্লাদিনী,
কৃষ্ণ-প্রেমে হলাদিনী, মধুর রস-উন্মাদিনী।
কি কারণে অকারণে,
অসময়ে আশা পূরণে,

মন টেনেছে সেই চরণে কৃষ্ণধনের শ্রণে—
গোবিন্দে রাখ স্মরণে, র'বে না কেউ প্রতিবাদিনী॥
ওগো শ্রীমতি। স্থামের প্রতি সম্প্রতি এমন মতি কেন হ'ল গো।
এ দাসী বৃন্দাকে তার কারণ বল্বে কি গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে, ভোমাকে বল্ব না ভ, সে কথা আর কা'কে বলব গো ?

বুন্দা। ওগোঠাকুরাণি! তবে বল, শুনি গো।

রাধা। ওলো বৃন্দে, আমায় গোবিদ্দ ধন দেখাতে হবে গো! বার ভক্ত আমার মন উচাটন, স্টে হৃদয়-রতন ক্লংখন কৈ, একবার আমায় দেখাও গো। আমি তোমার করে ধ'রে বিনয় ক'রে বল্ছি, আমায় ক্লঞ্চ দাও— আমাকে প্রাণে বাঁচাও গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! এ অসময়ে এ তোমার কেমন আন্দার গো ! দিবসে পীতবাসের দেখা কি ক'রে পাবে গো ?

রাধা। ওগোর্দে, যেমন ক'রেই পার, তাকে দেখানই চাই গো! বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি। জামি যে নারী গো! নারী হ'য়ে এমন কাজ করতে নারি গো।

রাধা। নাগোর্কে! তাবল্লে চল্ছে নাগো! আমায় কুঞ্ধন দেখাতেই হবে, নৈলে কিছুতেই তোমায় ছাড়ব নাগো!

বৃক্ষা। বলি, ভগো ঠাকুরানি। সহসা এমন ধারা ক্লফা-বিরহ জেগে উঠ্ল কেন গোণ্

রাধা। ওগো বুলে। ও সব বেনর কি উত্তর দিব গো। এখন বিনয় ক'রে বল্ছি ভূমি আমার র্মংকের দেখা মিলিয়ে দেও গো।

#### গীত।

বিনয় করি সহচরী. দেখাও আমায় কৃষ্ণধন।
বুঝি গিয়েছে গোঠে,যমুনা-তটে কিংবা গিরি গোবর্দ্ধন॥
গিয়েছে আনন্দ মনে, সঙ্গে ল'য়ে রাখালগণে,
ক্ষুক্তনে ছেরি অক্তনে, নাহিন্দু শ্যাম দরশনে:

## আমার ইহ-পরকাল, সেই চিকণ কালো

জানি চিরকাল'—

এখন কালে কাল হ'ল আমার নন্দের গোধন॥

বৃন্দা। ওগোঠাকুরাণি। নন্দের গোধন যদি ভোষার রুফ্থনের দরশনে বাধা দেয়, ভা হ'লে দোষ কা'র গো? বোধ হয়, নন্দ যণোম ছাই দোবা; কেমন নয় গো?

त्राधा। ना त्रा तृत्न ! उँ। एनत्र त्नाय कि त्रा !

#### [গীভাংশ]

নিরীহ দে নন্দ ঘোষ. নাহি তার কোন দোষ, যশোম গীও নির্দ্দোষ, করে নি সে কিছু দোষ ; নন্দের আনন্দ-ধন, যশোদার জীবন-ধন,

ব্রজের সর্ববস্ব ধন :---

আমার গোবিন্দ ধন, বিনে জীবন হ'ল নিধন।

বন্দা। ওগোঠাকুরাণি। শুন্ছ গো? বাধা। কেন গোর্নে, কি বল্ছ গো?

বুন্দা। বল্ছি ভাল গো, বল্ছি ভাল। বলি, ভোমার প্রাণধন যথন গোধন নিয়ে গোষ্ঠে যান্, ভখন কি ভিনি ভোমার মুখপানে চেয়ে দেখেন নি গো ?

রাধা। না গো বুলে, সে নিষ্ঠুর বাকাখাম একবার বাঁকা চোখেও চেয়ে গেল না গো।

বৃন্দ। তা হ'লে ত বাছা, তুমিও তার চাঁদম্থখানি দেখুতে পাও নি ? সে দেখার ভাগ্যি তোমার ঘটে নি বল ? রাধা। না গো বৃদ্ধে ! তথন স্বামী, শাশুড়ী, ননদিনী প্রভৃতি শুকুজন সব আজিনাতে ছিল গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! তা' হ'লে লচ্ছায় আর গুরুজনের ভেয়ে চাইতে পার নি বৃঝি, কেমন গো ?

রাধা। হাঁা গোরন্দে ! সেইজন্ত আমিও আঁখি পালটিতে পারি নি গো?

वृन्ता। अत्रावाहा! जत्व ज वज् करहेत्र कथा वर्षे त्रा!

রাধা। হঁ্যা গো বৃদ্দে, ভাকে না দেখে আমার বড় কট হচ্ছে গো। সেইজস্ক ভাকে দেখুতে আগ্রহ হয়েছে গো!

ুন্দা। ৎগোরাজনন্দিনি! অসময়ে এমন আগ্রহ ক'রোনা, বাছা। ভা'তে ভভগ্রহ নাই, বরং নিগ্রহ হবে গো!

রাধা। কেন গোরুদে, নিগ্রহ কিসে হবে গো?

বুন্দা। ওগে। ঠাকুরাণি ! কেন নিগ্রহ হবে, বল্ছি ; ভূমি ∤অমুগ্রহ ক'রে শোন গো।

#### গীত।

ওগো রাধা, শোন রাধা কেন সহিবে সদা নিগ্রহ।
ক্রিলোকে কবে পুলকে শ্যাম-কলঙ্ক লোক-নিগ্রহ॥
হের বিমানে রবিগ্রহ, দিবসে ঘটাও কি গ্রহ,
পাবে না তার অমুগ্রহ, এখন করিয়ে বিফল অমুগ্রহ॥
বিরূপ তোমায় শুভগ্রহ, রুষ্ট তোমার নবগ্রহ,
নফ্ট বুদ্ধি করে সংগ্রহ, যত তোমার ঘুষ্টগ্রহ;—
পোলে গোবিন্দ বিগ্রহ, কাটে ভোমার এ কুগ্রহ,
গ্রহ ফেরে গোবিন্দের গ্রহ, আগ্রহে হয় গলগ্রহ॥

রাধা। ওগো বৃদ্দে! গ্রহ আমায় নিগ্রহ কর্বে না গো. আমার শুম-বিগ্রহের দেখা পেলে সব নিগ্রহ, অমুগ্রহ হ'রে যাবে গো!

বুলা। ওগো শ্রীমতী গো! তা হ'লে এখন কি কর্তে মতি করেছ গো? রাধা। ওগো বুলে। অন্ত মতি আর কি কর্ব গো, শ্রীমতীর মতিব সেই শ্রীপতিকে দেখুতে মতি হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনিন্দিনি! ভাল অমুমতি কর্লে গো! এখন কি ক'রে তাঁকে দেখ্তে যাবে গো, তা হ'লে যে বড় কলঙ্ক হবে, গো বাছা!

রাধা। ওগো বুন্দে । গ্রাম-কলকে আমি ভরি না গো!

বুলা৷ কেন গো শ্রীমতি! কলকে ডর' না কেন গো?

রাধা। ওগো বৃদ্দে। গ্রাম-কলঙ্ক আমার অলঙ্কার গো; **অল**ঙ্কার প্রতে নারী কি কথন ডরে গো?

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! তবে এখন কি কর্বে, তাই বল গো ওনি ? রাধা। ওগো রন্দে ! কি আর কর্ব গো, আমি স্থাম-দরশনে বাব গো।

বুন্দা। ওগো রাই! তোমার খ্যামরায় ওই মথুরার পথে গেছে গো। রাধা। ওগো বুন্দে। তবে আমিও মথুরার পথে যাব গো!

বৃন্দা। ওগোকমলিনি। সেকি কথাগো! তুমি যে রাজনন্দিনী, ভূমি কেখনে মধুরায় যাবে গো?

রাধা। ওগো বৃদ্দে । যেমনে যেতে পারি, তার উপায় তৃমি ক'রে দেও গো !

বৃন্দা। ওগোঠাকুরাণি! তুমি কি কিছু ঠিক কর নাই গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে, তা করেছি বৈকি গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমভি ! কি ঠিক করেছ গো?

রাধা। ওগো বুলে । আমি দধি হুগ্ধ বিকাবার ছলে মথুরায় বাব গো ।

গীত।

ওগো বুন্দে সই, শোন তোমায় কই,

আমি যাব গো মথুরা।

নিয়ে মাথায়

দ্ধি ছুশ্ধ

ন্বত ছানার পদরা॥

না হেরিলে প্রাণ কানাই.

রাই-দেহে প্রাণ রবেক নাই.

কোথা' গেলে শ্যামকে পাই.

বল সখি বল গো তোমরা।

বল স্থি উপায় বল,

সবাই আমার সাথে চল.

গোবিন্দ বিনে মন চঞ্চল.

দাস গোবিন্দ দিশেহারা॥

বন্দা। ওগোরাজননিনি। তা ১'লে ত যারা মধুরায় ভার নিষে নিভুই বিকি কর্তে যায়, তাদের সঙ্গে যেতে হবে গো।

রাধা। হাঁা গো বুন্দে, আমি তাদের সঙ্গেই ত পদরা মাধায় নিয়ে ষাব গে। १

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এব উপায় ত আমি কর্তে পার্ব না, বাছা। ভূমি অপরের কাছে যাও গো।

রাধা। ওগো বুন্দে। আমি আবার কার কাছে ধাব গো। ভূমিই ভ আমার খ্রাম-মিলনের স্থী আছু গো!

বুলা। না গো ঠাকুরানি! আমি দে-সব কিছুই নই, আমার মা বডাই বড়ীই এর গোড়া গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে। তবে তুমি গেই বড়াই বুড়ীকেই ডাক না কেন গো, সে ত নিতি নিতি মথুরায় বিকি করতে যায় গো!

বুন্দা। হ্যাগো শ্রীমতি। বড়াই-মা আমার রোজই মধুরার পদরা নিযে যায় গো? তুমি তাঁর সজে মধুরায় যাবে নাকি গো?

রাধা। ই্যা গো বুলে। আমি বভাই-মা'র সঙ্গেই মথুরার হাটে সাব গো।

বুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। পদরা নিয়ে মধুরাথ গিয়ে ভূমি কি
করবে গো ?

রাধা। ওগোরুলে। আমি আর কিছু কর্যনাগো কেবল আমার শ্রামরায কোণায় আছে, ভাই দেখুতে যাব গো?

বৃন্দা। ওগো চাকুরাণি। হচাৎ তাকে দেখ্বার জন্ত এত ব্যাকুল হ'লে কেন গো?

রাধা ওলো বুন্দে! সে যে বাঁনা বাজিযে গেল গো, তার বাঁনী শুনেই ত আমি এমন উদাসী হয়েছি গো।

বৃন্ধা। ওগো রাজনন্দিনি। এমন অস্থির হ'লে কি হবে, বাছা। স্থিপ হও

#### গীত।

ওগো রাজনন্দিনী ধনি,

প্রেমে অত হ'য়ো না অস্থির। কুষঃ∙প্রেম কারতে স্থির,

কর কৃষ্ণের প্রতি মতি স্থির॥ যখন যাব সময় হয়, তথনি সে উদয় হয়, অসময়—সুসময় হয়, কে কোথা করেছে স্থির॥ শ্রীগোবিন্দের প্রেম সাধায়, ভোগায় রাধা বছ বাঁধায়, জটিলে কুটিলের বাধায়, দাস গোবিন্দ নয় স্থান্থির॥

রাধা। ওগো বৃন্দে। বাজে কথা ব'লে কাল নই ক'রো না গো, আমার ভামরায়কে দেখাও, আমার জীবন বাঁচাও গো। বড়াই মাকে ডাক দেও গো, আমি তার সজে পসরা মাথে মথুরার পথে যাব গো।

বৃন্দা ৷ বলি, ওগো ঠাকুরাণি ৷ ভোমার ও ঠারে-ঠোরের কথা ছেড়ে দেও গো ; এখন ভোমার মনের আসল মতলবখানা কি, তাই খুলে বল গো !

রাধা দ ওলো বৃন্দে, আমার আদল মতলব বে কি, তা ত ভোমায় বল্লেম গো !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! সে ত শুন্লেম গো—নাগর দরশনে নাগরীর শাশা হয়েছে।

রাধা। ই্যাংগা বুন্দে, এ ভিন্ন অন্ত বাসনা এখন আমার নেই গো।
বুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তবে সব কথা খুলে-খেলে বল, গো
বাছা! সব শুনে— যা কর্তে হয়, তা এখনই কর্ছি। তোমার মতলব কি ?
রাধা। ওগো দৃতি! আমার মনের মতলব কি শুন্বে ?

#### গীত।

যে যাবে মথুরার দিকে, যাব আমি তার সনে।
ভেটিব নাগর কানু করেছি মনোবাসনে॥
পরোকে শুনিয়ে গুণ,
স্থলেছে মনে প্রেমাগুন,
সে আগুন হ'য়ে দ্বিগুণ,
এখন ধরেছে বসন-ভূষণে॥

যাব দেখিতে কালোসোণা, করেছি মনে বাসনা. বিনে গোবিন্দের উপাসনা, ভ্যঞ্জিব প্রাণ অনশনে॥

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। ভবে কি নিভাস্তই নাগর দরণনে যাবে গো ? त्राधा। है। शा बुल्म ! व्यामि निम्हय याव शा ! বুন্দা। ওগো রাজননিদ্দি। ভাতে যদি ভোষার কলম ঘটে গো। রাধা। ওগোরুলে। ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক, তবু আমি ভাষে দরশনে ষাব গো। বুন্দা। ওগোরাজনন্দিনি। সেখানে কি ছলে যাবে গো? আর **দেখানে গিয়ে কি কর্**বে, ভাও ভ কিছু বলছ না গো! রাধা। বুনে গো। কি কর্ব ভন্বে ? ভবে বলি শোন গো---অলথে লখিব কাফু না দিব পরিচয়। ( স্থরে ) বিচিহ্ন হইয়া যাব গুরুকুলের ভয়॥ না পরিব আছরণ, না পরিব বাস। ভমু আছোদিয়ে লব নিজ নীলবাস॥ ষদি না নাগর দিঠে, দিঠি পড়ে যোর। রাখিতে নারিব তমু হইব বিভোর॥ তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিবে গোপতে। রাধা ব'লে কামু ধেন না পারে চিনিতে॥

> গোবিন্দদাস বলে এও কি কভূ হয়। পুর্ণিমার চাঁদ কি হাতের আড়ে রয়?

#### গীত।

তোরা আয় গো আয়, আয় সবে তরায়,
কে কে যাবি বিকিতে মথুরায়।
আমার মন যেতে চায়, পসরা মাথায়,
যথায় আছেন সেই শ্যামরায়॥
যে শুনেছে শ্যামের গুণ,
তারে বুকে ধরেছে ঘুণ,
শ্যামের বাঁশী করেছে খুন,
তাই রাইয়ের প্রাণ বাহিরায়॥
কলক্ষে আর নাহি ভয়,
বড়াই মা দিবে গো অভয়,
হয়েছি তাই মনে নির্ভয়,
ভয়ে রাই আর না ডরায়॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি। আর চেচাটেচি গাকাইাকি ক'রে ডাকাডাকি কর্তে হবে না গো, ঐ যে বড়াই মা পগরা নিয়ে এই দিকেই আস্ছেন। ওঁর সঙ্গেই তুমি মথুরায় যাও, বাছা।

#### পসবা লইয়া বড়াইয়ের প্রবেশ।

বড়াই। বলি, ৬গো শ্রীমতি। আজ তুমি এত চঞ্চলমতি হ'লে কেন গোণ

রাধা। ওগো মা-বড়াই গো! সে কথা তোমাকে বল্তে আমি থে বড় ভরাই গো!

বড়াই। ওগোরাই। ডর কিসের গো? তোর প্রেমডোর শক্ত

কর্তে এসে আমায় যে, জাবন-ভোর ব্রজে থাক্তে হয়েছে গো! তোর কি হয়েছে তাই বলনা গো?

রাধা। ওগো বড়ি মাই। আমার কি হরেছে **ওন্বে** গো ?

বডাই। ওগো রাই। গুন্ব ব'লেই ত তোর ডাক্ গুনে কাছে
এলেম গো! তুই আমায় ডাক্ছিলি কেন গো বাছা ?

রাধা। ওগো বড়ি মাই ! কেন ডাক্তে বল্ছিলেম, বলি শোন গো ! বুনদা। ওগো রাজনন্দিনি ! তোমাকে বল্তে হবে না গো, আমিই ভোমার হ'য়ে ব'লে দিচ্ছি গো!

#### [ তুক্ক-কীৰ্ত্তনাঙ্গ ]

ওগো বড়ি মাই, কহিতে ডরাই, রাই-অন্তরের কথা।
কারে না কহিবি, শপথ রাধার, দেখা ওর শ্যাম কোথা।
বাঘিনীর মাঝে বসতি রাধার, না ছাড়ে দীরঘ শ্বাস।
(হরিণী থাকে বাঘিনীর মাঝে) ( হরি নিয়ে হরিণী এ রাধাতেমনি থাকে )
(জারে জোরে শ্বাস ফেলে না ), ( ক্লম্বাসে আশ্বাস পার )
কি কব বিশেষ, আভিনা বিদেশ, না পরে নীলিম-বাস।
রাধার জ্ঞাতি কুল মান, ধরম করম যাহার লাগিয়া সব গেছে।
সব গেছে সেই কেশবের লাগি ), ( সব স পে দিয়ে শব হয়েছে )
কানু-অনুরাগ-বাঘ যব বৈঠল রাধার মন-ঘন-কানন মাঝে।
কালার ভরমে, জ্লদ না হেরে, না যায় যমুনা-ঘাটে।
(মেঘ দেখে না—বঁধুর বদন মনে পড়ে ব'লে মেঘ দেখে না )
( গাটে গেলে নাকি কুল ঘাটে ) ( এ কথা ভার ননদিনী রটে )।
(কিন্তর হাটে গেলে কুল ঘাঁটে না )

পাড়ায় পাড়ায় ক্রে কানাকানি বাধাককলক রটে ॥

(ভারা ব'সে ব'সে কানাকানি করে) (বন্ধ কাণা আর কাণী বিলে)
(মিলে যত কাণাকাণী, করে কত কানাকানি)
নিন্দুকের মুখে আগুন ভেজাই, যাইবে বঁধুর পাশে।
যা থাকে কপালে, তাই হবে কহয়ে গোবিন্দুদাসে।

বড়াই। ওগো বুন্দে, কথাগুলো সব ওন্লুম গো; কিন্তু ভাৰ ভ বড় ভাল বুঝ্লুম না গো; এ রোগের ঔষধ কে দেবে বাছা ?

বৃন্দা। ওগো বড়াই মা, এর উপায় ভোমার করাই চাই, নৈলে আমরা রাইকে বুঝি হারাই, শেষে 'হা রাই' 'হা রাই' ক'রে কেঁদে বেড়াতে হবে যে গো!

#### গীত।

প্রগো মা বড়াই, শ্যাম বিনে রাই,
অতি সকাতর মতি।
কহিতে ডরাই, কিসে বাঁচে রাই,
বুঝি হারাই মোরা শ্রীমতী॥
গোষ্ঠ গমনে গেল কালাচাঁদ,
না হেরিল ফিরে রাই-বয়ানচাঁদ,
তাই রাই আজ পেতে নয়ান-ফাঁদ,
গগনের চাঁদ ধরিতে মতি॥
কলঙ্কের মুথে আগুন জেলে.
রাই যেতে চায় কদমতলে,
দেখ্বে ব'লে কোন ছলে
প্রাণপতি সেই শ্রীপতি॥

বড়াই। এ দিনের বেলা রাই যাবে কদমতলা, বলিস্ কি গো! তার পর জানিস্ ত—ঠিক তপুর-বেলা, যথন ভূতে মার্বে ঢেলা, রাম-লক্ষণের থেলা।

বুন্দা। এবার ঠিক কদমতলা নয়—বনে-বাদাড়ে নয় — পথে ঘাটে মাঠে নয়, একেবারে মথুবার হাটে বিকি কর্তে গো!

বড়াই। ওগো বুন্দে বাছা, আমি তোমার মা বড়াই, তোমার কাছে না বড়াই করা ভাল, বরং আমি ডরাই গো! এখন যদি রাইকে গ্রাম না-ই দিই, তবে কি ক'রে সাম্লাই গো?

वृन्ता। एम कथा वन्ता हन्त ना शा!

বড়াই। ওগো বুন্দে, গোবিন্দে আন্তে পার্তাম গো, যদি এখন গোঠে গো-বুন্দের মধ্যে গোবিন্দ থাক্ত গো! এ ত বড় বিষম কথা গো, তাইতে তোমার কথা গুনে আমি যে বড় ডরাই গো!

বৃন্দা। কেন গো বড়াই-মা! তোমার আবার জর কিসের গো? বড়াই। ওগো বৃন্দে! শ্রীমতী যুবতী কুলবতী হ'রে যে, মথুরার বিকি করতে যেতে চায় গো!

বুন্দা। ওগোমা-বড়াই। তাই ত রাই বল্ছেন গো!

বড়াই। ওগো বুন্দে, সে যে বড় শক্ত ব্যাপার গো!

বৃন্দা। কেন গো বড়াই-মা ? তোমার কাছে আবার শক্ত কিসে গো ? বড়াই। ওগো বৃন্দে! মথুরার পথে কি হয়েছে, তা বৃধি তোরা গুনিস নি গো ?

বুন্দা। নাগোবড়াই-মা! পথে কি হয়েছে গো?

বড়াই। ওগো বৃদ্দে! যে পথে মথুরায় যেতে হবে, সেই পথে যে একজন দানী এসে দান আদায় কর্ছে গো! দান না দিলে, সে যে যেতে দিবে না গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! তা'তে আর হয়েছে কি গো?

বড়াই। ওগে। এমতি! কিছু হয় নি, বাছা! তবে দানীকে দান দিতে কড়ি চাই ত গো ?

রাধা। ওগোমা-বড়াই! সেজগু ভাবনা ক'রো না গো! আমি সে দানীকে দান দিয়ে দিব গো।

বড়াই। ওগো—শ্রীমতী গো! সে দানীকে দান দেওয়া বড় সঙ্কট গোবাছা।

বুন্দা। কেন গো বড়ি-মা! দানীকে দান । দতে সঙ্কট কিসের গো? উনি রাজনন্দিনী, ওঁর কি কড়িব অভাব আছে গো? সে দানী যত দান চাইবে, উনি ততই দিবেন গো।

বডাই। ওগোরুদে! সে দানী ছড়ি-হাতে পথ আ গুলে আছে, দান না দিয়ে যেতে দিবে না গো।

বাধা। ওগো বড়ি-মাই। আমি ত তাই বল্ছি গো! দান দিয়েই আমি মথুরায় যাব গো।

[ খ্রীকৃষ্ণ নেপণ্য ২ইতে বংশীধ্বনি করিলেন ]

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ঐ শোন গো—

রাধা। ওগো রুন্দে! আমি ঐ বাশী শুনেই মছেছি গো! বাশী শুনলে আমি যে আর স্থির থাকুতে নারি গো!

বড়াই। ওলো রাই! বাঁশী শুনে তুমি অত অস্থির হও কেন গো? রাধা। ওগো বড়ি-মা! কেন অস্থির হই, শুন্বে গো? তবে বলি, শোন গো—

#### [ প্ররে ]

মোহন মুরলী-রবে, মোহিত করিল সবে,
আর চিত ধরণে না যার গো। [ গ্রমনোছত ]

বৃন্দা। ওগো, ঠাকুরাণি! তুমি কর্ছ কি গো? এখনই অম্নি চল্লে যে গো! দাঁড়াও—আগে পসরা গুছিয়ে নেও. তবে ত যাবে গো!

রাধা। ইা গো বুন্দে, তাই ত যাব গো!

বুন্দা। তবে এখন হ'তে কোপা যাচ্ছ গো, বাছা ?

বাধা। ওগোবনে ! বাঁশী ভনে আত্মহারা হ'য়ে বাচ্ছিলেম গো!

রুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! অতথানি ভাল নর, বাছা ! যা রর, সর, তাই কবতে হয় গো।

রাধা। ওগো বৃদ্ধে! আমায় মাপ কর গো! কৃমি আঁর বড়ি-মাই যা বলবে, আমি তাই কবব গো!

বৃন্দা। ওগো বড়ি-মা! কি ক'বে মণুবার যেতে হবে, তুমি ব'লে দেও গো!

বড়াই। ওগো বৃন্দে, আমি আব বলব কি গো ? তুমি ত সব জান গো! সেই মত বেশে শ্রীম তাকে সাজিয়ে নিয়ে যাই চল গো।

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! এখন এ দ্তী যা বল্ছে, মন দিয়ে শোন গো!

বাধা। বল গো বৃন্দে, কি বল্ছ ? আমি মন দিয়েই শুন্ব গো। বুন্দা। রাজনন্দিনী গো! তবে বলি, শোন গো—

[ স্তবে ] চল বুষভানুরাজ-নন্দিনী।

আনন্দে আকুল চিত, প্রেমে অঙ্গ পুলকিত

শুনিয়ে গোবিন্দ পথে দানী॥

স্বর্ণের ভাণ্ড ভরি, স্বত দধি ছানা পুরি,

সাবি সারি পসরা সকল।

তাহাতে উড়ানির ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি রাই শিরে হবে ঝলমল। নিতম্ব গুরুষা ভারে, পা টলমল করে,

যেন মদমত্ত করিণী।

লোটন লুটায় পিঠে, কাঁকালি লুকায় মুঠে,

তাহে শোভা বিচিত্ৰ কিঙ্কিণী॥

মুথে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম,

হেন বুঝি কুমুদের স্থা।

শীতল তরুর ছায়, বহিয়া বহিয়া যায়,

যমুনা-কিনারে দিতে দেখা॥

নাগর আছয়ে তথি, হেরিলে সে কুলবতী,

দান ছলে আগুলিবে আসি।

🖺 গোবিন্দ দাস কয়, গোবিন্দ মুখ নিরথয়,

যেমন চকোরে মিলে শশী॥

গীত।

ওগো রাজনন্দিনী গো, যেতে হবে এমনি ভাবে। যেমনি ভাবে বলি কথায়, সাজুতে হবে তেমনি ভাবে॥

> সোনার ভাঁড়ে দই ক্ষীর, নিয়ে পসরা হও বাহির, চলবে পথে অতি ধীর,

> > যেয়ো না যেন অধীর ভাবে॥

যাবে তরুর ছায়ে-ছায়ে,

যমুনা-তীরে পায়ে-পায়ে ;

দাস গোবিন্দ গোবিন্দের পায়ে

যেন পায় হে আপন স্বভাবে॥

বড়াই। ওগো রাই ! বৃন্দে যেমন যেমন বল্লে তেমনি ভাবে সেজে-গুজে আমার সঙ্গে মথুরায় চল গো !

রাধা। হাঁ গো বড়ি-মা, আমি ঠিক তাই যাব গো!

বড়াই। ওগো শ্রীমতি! শুধু তুমি একা গেলে লোকে কি ভাব বে গো।

রাধা। ওগো বড়ি-মাই ! তবে আর কা'কে সঙ্গে নিয়ে যাব গো ?

বড়াই। ওগো রাই! বে যেতে চাম, তাকেই সঙ্গে নিতে পার গো! বলি, ওগো বাছা! তোমার সঙ্গিনীরা সব যাবে না গা ? তাদের একবার জিজ্ঞেদ্ ক'রেই দেখ না গো।

রাধা। ওগো বুন্দে। তুমি কি আমার সঙ্গে মথুরার হাটে বাবে গো ? বুন্দা। ওগো শ্রীতি! তুমি যদি যাও, আর দ্তীকে যদি ষেতে অমুমতি দেও, তা হ'লে আমাকে যেতে হবে বৈকি গো!

বড়াই। ওগো বাছা বৃন্দে, তবে আর দেরি ক'রো না গো! পদরা সাজিয়ে নিয়ে এস গো।

বুন্দা। ওগো বড়ি-মা! তুমি রাজপথে একটু দাড়াও গো; আমি সব ঠিক ক'রে নিয়ে যাচ্ছি গো।

বড়াই। আছো গো বাছা! তোমরা এস, আমি পথে এগিয়ে গিয়ে দাড়াই গো। (প্রস্থান।

রাধা। ওগো বুন্দে!

বুন। কেন গো औমতি! কি বল্ছ গো?

রাধা। বুন্দে গো! বল্ছি কি – মথুবায় যে বিকি কর্তে যাব গো!
তা কেমন ক'রে পসরা সাজাতে হয়, তা ত আমি কিছু জানি নে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি, তোমার অন্নমতি হ'লেই এই বুন্দে দ্তীই পদরা সাজিয়ে মাথায় ক'রে নিয়ে যাবে গো। রাধা। ওগো বুন্দে, তুমি পসরা সাজাতে জান নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! গয়লার ঘরের মেয়ে পসরা সাজাতে জানিনা, বাছা ? কি বলছ গো !

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে তুমি আমার পসরা সাজিয়ে দেও গো।
বৃন্দা। খ্রীমতী গো! তোমার এত সব সহচরী থাক্তে পসরা
সাজাবার ভার আমাকেই দিলে. বাছা ?

রাধা। ই। গো বুন্দে, পসরা সাজাবাব ভার আমি তোমাকেই দিলেম গো! তুমি আমার পসরা সাজাবার ভার নিয়ে আমার ভার লাঘব কর গো।

রুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! তোমার ভার আমবা নেব কি গো, তোমাদিগেই ভাব দিয়ে আমবা যে নিশ্চিপ্ত হ'য়ে আছি গো! তোমাব যে ভার, এ ফতি তুচ্চ ভার। আর আমাদের যে ভার, সে ভার তোমার ভারের চেয়ে অনেক ইচচ ভাব।

রাধা। নাগোবৃদ্দে! তোমাদের ভাব উচ্চ ভার হ'লেও আমি তুচ্ছ ভার ভাবি গো! এখন আমার এই ভার ধববে কি না, তাই বল গো?

বুন্দা। ওগোরাই! তোমার ভারের জন্ম ভাবনা কি গো? ভূভার-হারীর ভাব ধে ধবে, তার ভার সে ধরে গো? তবে শ্রীমতী গো! তুমি যথন আমাদের ভার ধর, তথন আমরাও তোমার এ ভার ধব্ব গো! তোমার পসরা সাজাবার ভার আমি নিলেম গো।

রাধা। ওগো রুন্দে! তোমরাই আমার কত ভার ধর, আমি আর তোমাদের কি ভার ধরি গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তুমি আমাদের কি ভার ধর, বলি শোন— গীত।

ভূভারহারী ভোমার ভারী,

ধর মোদের সকল ভার।

ধরম করম, সরম ভরম,

সবই তোমার সমিভ্যার॥

দিলে আজ যে তুচ্ছ ভার,

ধর তার কত উচ্চ ভার,

ভব-পারাবারের ভার,

দিয়েছ এই গুরুভার:

যেন ভেবো না ভার, গোবিন্দের ভার

তারিতে ভবপারের ভার॥

রাধা। ওগো বৃদ্দে! বার বার তুমি ভার ভার ক'রে যা বল্লে, তা আমার বোঝা ভার হ'রে উঠ্ল গো! আমি তোমার কথা কিছুই বুঝ্লেম নাগো!

বুন্দা। বলি, ঠাকুরাণি! লোকে লোকের উপকার করে কেন গো?

রাধা। ওগো দৃতি! তারা উপকার পাবার জন্ম উপকার করে গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! আমি যে তোমার খ্রাম-মিলনের উপলক্ষ্য পসরা সাজাবার ভার নিলেম, এর বদলে আমাদের একটা ভার ত তোমায় নিতে হবে গো।

রাধা। ওগো বুন্দে! তোমাদের আবার কি ভার নেব গো? তোমাদের কি কোন ভার আছে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগো কমলিনি! আমাদের ভার এখন নেই বটে, তা একদিন ত ভার হবে গো? রাধা। ওগো রুন্দে! বেদিন ভার হবে, সেদিন ভার নিব গো? দিলে যে নিতে হয়, আর নিলে যে দিতে হয়, তাত তুমিই আমায় শিথিয়েছ গো।

বৃন্দা। তবে রাধারাণী গো! আমাদের দেহভার দিন দিন পাপভারে ভারী হ'মে উঠছে; তুমি আমাদের ভব-পারাবার পারাপারের ভার ধর গো।

রাধা। ওগো দৃতি ! যথন তোমাদের সে ভাব ধর্বার সময় হবে গো, তথন আমি তোমাব ভার নেব গো! এথন আমার ভার নিয়ে মথুরার পথে চল গো।

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি বল্লেন, আর একবার আমায় বলুন গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! এক কথা কতবার বল্ব গো?

রুন্দা। আহা বাছা, রাগ ক'রো না নিজের ভারের ভাবনায় তোমার ভারের কথা ভূল হ'য়ে গেছে গো! কি ভার দিলে, আর একবার বল ?

রাধা। ওগো সহচরি ! তবে বলি, শোন গো— গীত।

শোন বৃদ্দে সই, মনের কথা কই,
চল যাই মথুরায়।
দধি দুগ্ধ নিয়ে যাই মথুরায়
হেরিতে সে শ্যামরায়॥
বড় বিপদ দেখি ধরায়,
এ বিপদে কেবা তরায়.

চল যাই দেখিতে ত্বরার দানীবেশে সে পীতধড়ার,
মথুরার শ্যামরার কি মোহন বেশে দাঁড়ার॥
পুলকে পাই মোহন চূড়ার,
পলকে যে আবার হারার,
রাধা ধরা যার পীতধড়ার,
আমরা দেখিব সে গোবিন্দ রায় ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! শ্রাম-দরশনে যে, যাব যাব বল্ছ গো, তা সেথানে যেতে পথে বাধা আছে, শুনলে ত গো বাছা ?

রাধা। হাঁ গোরুন্দে! তা শুনেছি বৈকি গো!

বুন্দা। ওগো বিনোদিনি! আমাব বোধ হয়, তুমি শোন নেই গো।

রাধা। ইা গো বৃন্দে, শুনেছি বৈকি গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি। গুন্লেও তোমার হর ত মনে নেই গো।

রাধা। নাগোদৃতি! আমার সব মনে আছে গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কৈ—কি মনে আছে, বল দেখি গো গুনি। আমার বোধ হয়, তোমার মনে নাই গো!

রাধা। কেন ণো রুদে। কিসে বৃঝ্লে গো আমার মনে নাই ? জানগে কি করে গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তোমার যে মনে নেই, তা জান্লেম কি ক'রে, গুন্বে গো?

রাধা। সাঁগোরনে, বল না বাছা! শুনি।

বৃন্দা। ঠাকুরাণি গো! যদি সে-সব কথা তোমার মনে আছে, তবে বাছা, তেমন কিছু আয়োজন না ক'রেই যে মথুরায় যাবার জন্ম পা বাড়িয়ে দিচ্ছ গো? রাধা। ওগো সহচরী ! আবার কি আয়োজন কর্তে হবে গো ? বুন্দা। বলি শ্রীমতি গো! সেই যে দানী পথ-আগুলে ব'সে আছে, তাকে দান না দিলে যে, সে যেতে দেবে না। তার আয়োজন ত কিছুই কর্লে না, গো বাছা ?

বাধা। ওগো বুন্দে! দানী পথ ছেড়ে না দেয়, তাকে দানের কডি দিব গো!

রন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! সে দানী কি কেবল কড়ি-দানই নের গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে সে আবার কি নিতে চায় গো?

বৃন্দা। ওগোঠাকুবাণি! সে দানীতে কি নিতে চায়, শুন্বে ? সে বিনিমূলে কিনিতে চায় গো!

বাধা। ওগো বৃন্দে! সে দানী যদি এমন দানী, তবে ত সে সামান্ত দানী নয় গো!

বুন্দা। না গো ধনি! সে দানী সামাত দানী নর, সে অসামাত দানী গো!

বাধা। ওগো রন্দে! ভবে দানীব কথা বল নাগো, আমি একটু শুনি।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! দানীব কথা গুন্বে ? তবে শোন গো--

#### গীত।

শোন গো রাই কমলিনী, সে দানা নয় সামান্ত দানী, বিনিমূলে সব দানই দানী চায় কিনিতে I জানি না এ দানী, চাহিবে কি দানই দেবে গো তুমি ধনী, দানীকে দান কি নিতে ॥ শুনেছি ইদানী, নূতন দানীর আম্দানি.

যারে যে দান চায় দানী, যেই দানী দেয় সেই দানই;—
দেখিলে তোমায় দানী, না জানি সে নূতন দানী,
চেয়ে বস্বে কোন্ দানই, পারিবে কি তা দানিতে॥

রাধা। ওগো বুন্দে! সে দানী যেমন দানীই হ'ক্ না কেন, আমাকে সে যে দানই চাইবে, আমি দানী হ'য়ে দানীকে সেই দানই দান কর্ব গো! বুন্দা। ওগো এমিতি! সে দানী যদি ইদানী তোমার গোবিন্দ দানী হয়, তা হ'লে কি কর্বে গো ?

বাধা। ওগো দৃতি! আমার গোবিন্দ যদি সে দানী হয় গো, তা হ'লেও সে যা চাহিবে, তাকে তাই দিব গো!

রন্দা। ওগো দানী দাতা! সে দানী यদি গোবিন্দ দানী নাহয়, তাহ'লে কি কর্বে গো?

রাধা। ওগো বুন্দে! সে যদি গোবিন্দ দানী না হয়, তা হ'লেও সে য! চাইবে, তাকে ভাই দিব গো।

রুন্দা। আছে। গো ঠাকুরাণি! যদি সে দানী তোমার কাছে প্রাণ দানই চায় গো, তথন কি করবে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! দানীকে প্রাণদানই দিব গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তোমার একটা প্রাণ ক'জনকে দান কর্বে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে; একটা প্রাণ আবার ক'জনকে দান করা যায়গো?

বুন্দা। তাঠাকুরাণি গো! তুমি যথন দানী, তথন দে কথা তুমিই ত জান, আমি তার কি জানি গো? রাধা। ওগো বৃন্দে! একটা প্রাণ একজনকে একবারই দান করা বায় গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তবে যে প্রাণ শ্রামকে দান করেছ, সে প্রাণ স্মাবার কাকে দান কর্তে চাইছ গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে, দান করা প্রাণ আমি কোথায় পাব গো! সে যাকে দিয়েছি, তার কাছেই ত আছে গো!

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুরাণি! তোমার প্রাণত তোমার কাছেই আছে গো!

রাধা। না গো বুন্দে! আমার প্রাণ আমার কাছে নেই গো! বুন্দে গো! আমার প্রাণ আমাব সেই প্রাণনাথের কাছে আছে গো!

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে নৃতন দানীকে তুমি কার প্রাণ দিবে গো?

রাধা। ওগো বুন্দে! আমার কাছে বে প্রাণ আছে, আমি তাই দিব গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি, তা যদি পার গো, তা হ'লে ব্রুব যে, তুমি দানীর মত দানী বট' গো!

রাধা। ওগো বুনে । এখন কি কর্ব বল গো?

বুন্দা। ওগো রাধারাণি । এইবার তুমি মথুবার যেতে পাব গো !

রাধা। ওগো বুন্দে! আমি যে মথুবা যাবার পথ ভাল চিনি না গো!

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! মথুরাব পথ ত তোমার খ্ব চেনা পথ গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! এ আবার তুমি কি বল্ছ গো! আমি কথন্
মথুবার গিয়েছি? তবে মথুবার পথ চিন্লেম কেমন ক'রে গো? এই ত
সবে আজ সে পথে পা বাড়িয়েছি গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! যে পথে বমুনার ঘাটে জল আন্তে যাও,

ষে পথ নিকুঞ্জের ধার দিয়ে যমুনার দিকে গিয়েছে, সেই পথেই যে, মথুরায় যেতে হয় গো!

রাধা। ওগো দৃতি! সে পণেও ত আমি একা কথন চলি নি গো! তাই এ পথেও একা যেতে সাহস হচ্ছে না গো!

বৃন্দা। কেন গো প্রীমতি ! একা যেতে সাহস হচ্ছে না কেন গো ? রাধা। ওগো বৃন্দে ! কেন সাহস হচ্ছে না, বলি গো ;—

#### গীত |

আমি কুলবতী যুবতী নারী, চলিতে নারি একা পথে। একা পথে যেতে যেতে. পাছে চ'লে যাই সেই বিপথে॥ চলি নি কভু একা পথে, তাই চাই না যেতে একা পথে. চ'লে গেলে ভুলে অন্য পথে কাহারে স্থধাব পথে॥ একা যুবতী গেলে পথে, লঙ্ভা দেয় লোকে পথে. নিয়ে যেতে চায় কুপথে, দেখায় না কেউ স্থপথে :---: নারী যদি যায় গো পথে. পদে পদে বিপদ পথে. দাস গোবিন্দের একা পথে যাতায়াত সেই এক পথে।।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! তুমি একা কেন পথে যাবে গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে পথে তবে কে আমার সঙ্গে যাবে গো? বৃন্দা। কেন গো শ্রীমতি! আমি যাব, ললিতা বিশাখা যাবে, বিড়ি-মা তোমার জন্ম অপেক্ষা ক'রে পথে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি সঙ্গে যাবেন, তবে একা যেতে হবে কেন গো?

রাধা। ওগো বন্দে! আর যদি কেউ না যায়, তবে তুমিই আমাকে নিয়ে না হয় চল গো!

বুন্দা। ওণো রাজনন্দিনি! আমি একা বাব কেন গো! সকলকে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে যাব গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কে কে যাবে, তাদের ডেকে নেও গো! বড় দেরি হ'রে যাচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে-সব আমি ঠিক-ঠাক্ ক'রে নিচ্ছি গো! ওগো ললিতা! ওগো বিশাথা! ওগো চিত্রা! ওগো মুঞ্জরি! তোরা সব কে কে মথুরার হাটে ছধ দই বিকি কর্তে যাবি, শীঘ্র আয় গো! রাই আমাদের আজ হাটে বিকি কর্তে চলেছেন, আমরাও সবাই মিলে শ্রীমতীর সঙ্গে যাই আয় গো!

#### গীত।

তোরা আয় গো আয়, যদি যাবি মথুরায়
দধি ত্রশ্ধ নবনী বিকিতে।
শুনেছি মথুরার হাটে, সকল বস্তু ত্রায় কাটে,
নগদা বই বিকি নাই বাকীতে॥
আয় বিশাখা, আয় ললিতে,
ক্ষতি নেই তোদের বলিতে,
রাইয়ের সাথে হবে মথুরার পথে চলিতে—

শুনি শ্যাম আছে সে পথে, দান মাগে দানীরূপেতে,
দাঁড়ায়ে ওই পথে,
তাই প্যারী যায় মথুরার পথে,
চায় দানীরে দেখিতে;
সবাই সঙ্গে গেলে মথুবাতে, ব্যাপারে হবে না ঠকিতে॥
ললিতা, বিশাখা, চিত্রা প্রভৃতি
সখাগণেব প্রবেশ।

ললিতা। এগো রন্দে দৃতি! আমাদেব সব ডাক্ছিদ্ কেন গো?
বৃন্দা। ওগো ললিতে। এসেছিদ্ গো? আৰ আৰ, সবে আৰ গো!
বিশাখা। ওগো বৃন্দে! আমাদেব ডাক্ছিদ্ কেন গো?
বৃন্দা। ওলো বিশাখা। বাই আজ বি সখা হ'বে আমাদেব সঙ্গে
মথবাব হাটে বিকি কবতে যেতে চাব গো. তাই তোদেব ডেকেছি গো।

চিত্রা। ওগো বৃন্দে দিদি গো! আমবা ত সব এসেছি গো! এখন কি কবতে হবে, তাই বল গো!

বৃন্দা। ওগো চিত্রা! সবাই মিলে একসঙ্গে জুটে, দল বেঁধে গেলে সেখানে হাটে কেউ আমাদের হঠাতে পাববে না, আব ঠকাতেও পাববে না। তাই সবাই একযোগে যাব ব'লে তোদেব ডাকলেম গো!

বিশাখা। মথুবাব সে পথে যেতে বে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে গো!
বৃন্দা। কেন গো বিশাখা! সে পথে কি আছে গো?
বিশাখা। ওগো বৃন্দে! মথুবা যাবাব পথে এক বালক-দানীর
আমদানি হবেছে গো!

বৃন্দা। ওগোবিশাথা! সে বালক-দানীকে এত ভয় কিসের গো? দান দোৰ আর চ'লে যাব গো। বিশাখা। সে দানী যে পথে-ঘাটে লোকের ঝি-বৌ ধ'রে দান মাগ্ছে গো! যে দান দিতে না চায়, তারে নাকালের একশেষ করে গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা, দানের কড়ি পেলে আর কিছু বল্বে না গো!

বিশাখা। নাগো বুন্দে! আমরা সে পথে যাব নাগো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! দানীর জন্ম তোদের কোন ভয় নেই গো!
আমাদের সঙ্গে বড়াই-মা যাবেন গো!

বিশাথা। ওগো বুনেদ, তবুও সে দানীকে ভয় হয় গো!

বৃন্দা। ওগো! আমাদের সঙ্গে ত রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাই দানী হ'রে সে দানীকে দান দিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে গো!

বিশাখা। ওগো বুন্দে! তা' হ'লে যেতে পারি গো!

বুন্দা। আচ্ছা, বিশাখা গো! তুই সে বালক-দানীকে দেখেছিদ্ গো? বিশাখা। ইা গো বন্দে, দেখেছি বৈকি গো!

বৃন্দা। ওলো বিশাখা, সে দানী বালক কেমন, বল্ ত গো গুনি ? বিশাখা। ওগো বৃন্দে, তবে বলি, শোন গো—

#### গীত।

এ দানী বালকে, দেখিয়ে এ লোকে

মনে হয় এ লোক কে, এলো কে—এ লোকে।

দেখে নাই কোন লোকে, এ বালকে এ তিন লোকে
বলে লোকে এ বালকে

কেউ বলে কপট বালক এ, কেউ বলে এ রয় গোলোকে, কেউ বলে বিশ্বপালক এ থাকে পরলোকে;— ললাটে হের্রি ভিলকে, মনে হয় পূজ্য ত্রিলোকে॥ নিন্দা করে অবোধ লোকে, চিন্তে পারে স্থবোধ লোকে, প্রবোধ হইলে লোকে

যায় সর্ব্ব-গর্ব্ব-থর্ব্ব লোকে;—
দেখি বালকে সিদ্ধলোকে,
বলে থাকে সে গ্রুব-ব্রহ্মলোকে.
জনলোকে কি তপোলোকে,
স্বর্গলোকে মর্ত্তলোকে
উন্মন্তচিত্ত লোকে

নৃত্য করে নিত্যলোকে;

কি পুরুষ কি দ্রীলোকে, যেরূপে দেখে যে লোকে, সেরূপে সুখী সে লোকে পুলকে,

হেরিয়ে গোবিন্দ লোকে, গোবিন্দ হারায় পলকে॥
বুন্দা। ওগো বিশাখা গো! ভুই ত লোকে লোকে ক'রে কত
কথাই বললি গো! বলি, এসব কথা ভোকে বল্লে কে গো!

বিশাখা। ওগো বৃদ্দে! কে স্থার বল্বে গো ? লোকে সব বলাবলি কব্ছে, তাই শুনে এলেম গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা গো! লোকে কি না বলে গো? লোকের কথার কান দিতে গেলে আমরা গোয়ালার মেয়ে, আমাদের কি দিন গুজ্রাণ চলে গো? একটা বালক-দানীর ভয় ক'রে ঘরে ব'দে থাক্লে হাটে যাওয়া বন্ধ হবে বে গো! হাট বন্ধ হ'লে পেট চল্বে কি ক'রে গো? বিশাখা। ও ভাই বুলে। তুই ষতই বল গো, আমি কিছুতেই ও পথে যাৰ না গো।

বুন্দা। বলি, আমবাও ত সবাই বাচ্ছি গো। রাজনন্দিনী বাই বাচ্ছেন, বডাই না বাচ্ছেন, ললিডা, চিত্রা, ধীরা সবাই বাচ্ছে, তবু ভোর বেতে এত ভয় হচ্ছে কেন গো?

বিশাখা। ওগো দৃতি। আমি তোব ও দৃত্য-গিরিতে ভুলছি না গো। আমি সব জানি গো, সব জানি।

বৃন্দা। ওগোবিশাখা। কি জানিস্লো— के জানিস্?

বিশাখা। ওগো বুলে। কেউ যাদ আগুনে পড্তে যায়, গাব দেখাদেখি কি সবাই আগুনে পড্বে নাকি গো?

বৃন্দা। ওগোবিশাখা। এ আবার কি কথা গো। মথুরায বাওয়া আর আগুনে পড তে বাওয়া কি এক কথা নাকি গো?

বিশাখা। ৬গো দতি। তা এক বৈকি গো। বলি, পতঙ্গ আ গুলে পুডে মরে ব'লে কি মাতঞ্গও আগুনে পুডে মর্তে যাবে নাকি গো? ভোরা যদি লাজ-সরমের মাধা খেগে সেই দানীব কাছে ধন্তাধ্বন্তি হ'তে বাস্, ভা' ব'লে আমরাও কি তাই ক'রে পন্তাতে যাব নাকি গো? তোবা যাবি যা. আমি যাব না গো।

বুন্দা। কেন গো বিশাখা, যাবি না কেন গো ? কি হয়েছে গো ? বিশাখা মথুরায় যাবাব কথা শুনে আমার জর হয়েছে গো। বুন্দা। সে কি গো বিশাখা? ভোর জব হয়েছে কি গো? বলি, কি জর হয়েছে গো?

বিশাখা। ওগো বৃদ্দে। কি জর হয়েছে, তা জরই জানে গো। আমি ত আর জর হই নি ? জরই আমাব হয়েছে। সে কি জর ২য়েছে, তা জরই জানে, আমি তা কি ক'রে জান্ব গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা। গোর যদি জ্বই হ'য়ে থাকে, ভা হ'লে ভ কবিরাজ দেখানো দরকার হয়েছে গো।

বিশাখা। ওগো বৃন্দে! কবিরাজ জ্বরের কি কর্বে গো ?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! **খার কিছু করুক্ আর নাই করুক্, নাড়ী** টিপে নারীর নাড়ীর খবরটা ত বল্তে পার্বে গো ?

বিশাগ। ওণো বৃদ্দে। নারীর নাড়ীর থবর কবিরা**জ দেখ**তে জানে নাগো!

বৃন্দা। বলি ওগো বিশাখা। তোর যে জ্বর হয়েছে, তার লক্ষ্ণ কি, বল্ডে পারিস্ গো?

ললিতা। ওগো, আমরা জানি না ব'লেই ত তোকে রোগের লক্ষণটা বল্তে বল্ছি গো! তুই ব'লে আমাদের জানিয়ে দে না গো!

বিশাখা। ওগো ললিতে ! ভবে আমার জরের লক্ষণ বলি, শোন গো। গীত।

এ ছবে যে ছবে, সে ছবে হয় জবজার।
শুক্র পক্ষের পক্ষ যেমন বিপক্ষ লোহ-পিঞ্জর॥
শিব-জর কি বিষ্ণু-জ্বর,
দৃষ্ট কি অদৃষ্ট-জ্বর,
ইফ্ট নয় যে অনিফ্ট জ্বর,
তাই উষ্ণ গাত্র পষ্ট জ্বর.

জুফীলোকে দেখে এ জ্বর, মেরে করিবে রুফী জ্বর ॥ ললিতা। ওগোর্ন্দে! তা'হ'লে বিশাধার বি-স্থা জ্বর কি-না— বিরহ-জর হয়েছে গো!

वृन्ता। अत्रा निन्छ । अधू विभाषात्र वित्रश्-खत्र रम्र नि, जामात्मत

সকলেরই ঐ জর ধরেছে গো। তাই ত রাই-তমু সেই জরে জরজর!
এ জর সামান্ত জর নয় গো। নিদানের বিধানে বলে, এ জরের নাম প্রেমজর গো।

রাধা। ওগোর্নে ! ভূমি ঠিক ধরেছ গো! আমাদের সকলেরই প্রেম-জর হয়েছে বটে গো!

ললিতা। ওগোর্দ্দে । প্রেম-জ্বরের লক্ষণ কি গা? রন্ধা। ওগোললিতা, প্রেম-জ্বরের লক্ষণ কি, বলি ভা শোন্গো-

গীত।

প্রেমজ্বরে জ'রেছে যাবে,

সে মরেছে কার পিরীতে।

প্রাণের প্রিয়রতনে পায় না যে হেরিতে,

বিরহে স্থসম্পীরিতে—

যে জনা এ জ্ব ভোগে না,

সে মজে না কারু পিরীতে॥

যেমন রাই কেনা শ্যাম-পিরীতে,

শ্যাম কেনা রাইয়ের পিরীতে,

মোরা সখী কেনা রাধা-শ্যামের যুগল পিরীতে:

গুরু কেনা শিষ্যের পিরীতে,

শিয়া কেনা গুরুর পিরীতে,

ত্রিজগৎ কেনা পিরীতে,

ব্রব্ধে গোবিন্দ কেনা গোপীর পিরীতে॥

রাধা। ওগো বৃন্দে! যে এ জ্বরে জরে, সেই পিরীতে পড়ে, নম্ব গো ?

বুন্দা। হাঁগো শ্রীমতি! ভাই গো!

রাধা। ওগো দৃতি ! এ জরের কি ঔষধ নাই গো ?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! এর ঔষধ-কবিরাজ সব আছে গো।

বাধা। ওগো সহচরি । এ রোগের কবিরাঞ্চ কে গো ?

বৃন্দা। শ্রীমতি গো! এ রোগের কবিরাজ স্বয়ং বৈশ্বরাজ বৈশ্বনাথ।

त्राक्षा । अत्रा तृत्नः । जत्र ना इत्र देवजनात्व त्रित्त क्षा त्नाव त्रा !

রন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ভোমাকে বৈছনাথে গিয়ে ধরা দিতে হবে কেন গো, স্বয়ং বৈছনাথই যে ভোমার পায়ে ধরা দেন গো। সেই বেছনাথ শ্রামটাদ যে ভোমার ঘরের লোক গো! তাঁর কাছে গিয়ে একটু মিলন-পাচন থেলেই এ জর সেরে যাবে গো।

রাধা। ওগো বুন্দে! ভবে আর দেরি না ক'রে আমাদিগে সেই বৈখনাথের কাছেই নিয়ে চল গো!

ললিভা। বুন্দে! সেখানে গেলে ওষুধের দাম লাগ্বে না ত গো ? বুন্দা। না গো ললিভে! সে বৈখনাথের দাভব্য চিকিৎসাশালা, সেথা বিনিমূলে ওষুধ পাওয়া যায় গো!

রাধা। ওগো বুন্দে! ভবে সেইখানে আমাদিগে নিয়ে চল গো। গীত।

ওগো বুন্দে, চল যাই আনন্দে হেরিতে সে বৈছনাথে।
পাই যদি বিনিমূলে বৈছের ঔষধ থেতে;—
দয়া কি করিবে বৈছ দেখিয়ে সব অনাথে॥
ওগো বুন্দে কর কথায় কর্ণপাত,
থাকে না জীবন আর বিনে মম প্রাণনাথ,
যে জগমাথ, বিশ্বনাথ, ত্রিলোকনাথ, অনাথনাথ
সেই দীননাথ গোবিন্দের তরে দাডালেম পথে॥

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! আর দাঁড়িয়ে থাক্লে চল্বে না। গোষ্ঠ
যাত্রাকালে গোবিন্দ যথন ভোমার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভোমার প্রাণে
কষ্ট দিয়েছেন. তথন সেই কষ্ট নষ্ট কর্জে হ'লে এখন শ্রীকৃষ্ণকে চেষ্টা ক'রে
দৃষ্ট করতে হবে।

রাধা। ওগো বুন্দে। চেষ্টা ক'রে আমি কি কর্ব গো? যা কর্তে হয়, তা তোমরাই কর গো!

বুনা। ওগোঠাকুরাণি। বিশাখাযে দানী ৰালকের কথা বল্লে, ভা ভনে ভোমার কি বোধ হ'ল গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে। আমি ভাকিছুই বৃঝি নাট গো। ভূমি কি, বল গো?

বুন্দা। ঠাকুরাণি গো। আমার বোধ হয় দানী হ'যে দান আদাব করা এ ভোমার প্রাণ-গোবিন্দের খেলা গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে, তা যদি হয়, তবে এক কাঙে ছই কাজ হবে গো। বৃদ্দা। ইা গো বাছা, তা হবে বটে। দানী দেখাও হবে, আবার শ্রাম-মিলনও হবে গো!

রাধা। তবে বুন্দে গো। স্বরায় সেথায ষাই চল গো।

বৃদ্দা। ওগো ঠাকুরাণি। আমরাত ত্রায় যাব, কিন্তু তোমার ত রায় দিতে হবে গো? এক্ষণে তুমি রায় দিলে, আমিও ত্রায শ্রাম রায় কাছে যাচ্ছি গো। এস ধনি! দেখি গে, সে দানী কার কাছে কি ভাবে দান চায় গো!

#### গীত।

এস গো ত্বরায় রাই কৃষ্ণ-বিলাসিনী। কেন বিরহিণী বিষাদিনী হও গো ধনি স্থহাসিনী॥ মধুরভাষিণী রাই, জীবন তোষিণী, কান্স-মনোমোহিনী, কাম-বিনাশিনী, প্রোমময়া হলাদিনী গোবিন্দ-হুদি-বাসিনী

তুমি গো আদি-কামিনী;---

গোবিন্দ দাসে নিদান শেষে হ'য়ে। শমন-শাসিনী॥
রাধা। ওগোরন্দে। ভাষটাদের নাম কর্তে কর্তে যাই চল গো।
সকলে। জয়—ভাষটাদের জয়।

# তুকা।

দধি তুগা স্বৃত যোলে সাজ্ঞায়ে পসরা।
মথুরার দিকে চলে যত ব্রজ্ঞবালা॥
( পারি সারি চলেছে ) ( বৃন্দাবনের নারীর সারি )
( সারি সারি চলেছে—গৃহ-কাজ যত ছিল সব সারি )
( সারি গেয়ে চলেছে, গোবিন্দ-গুণের সারি গেয়ে )
( যেন তটিনী ছুটিল ) ( যত নটিনীর দল যেন )
( নর্ত্তন-তরঙ্গ তুলে নাচিয়ে যায়, শ্রাম-সাগরে মিশ্বে ব'লে )
তপনক তাপে তাপিত ভেল মহীতল
তাতল বালুক দহন সমান ।
( কোন বাধা মানে না, অনুরাগী রাধা ব'লে )
( গোবিন্দ-গুণ গান গুন্ গুন্ গুন্ গুণ গায়॥

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

भथ ।

# দানীবেশে বেত্রহস্তে শ্রীক্লফের প্রবেশ।

季報 |---

#### গীত।

ওগো নগরের নাগরী, কে যাবি মথুরা নগরা করিতে ফেরি, দিয়ে যা ত্বরা করি আমায় রাজার দান। আমি এসেছি দান নিতে, মথুরা হ'তে ইদানীতে, এ দানীতে এ রাজধানীতে এ দানের হয় আদান-প্রদান॥ পীত ধটি পিন্ধি, মাথে চূড়া বান্ধি,

দান সাধি কদম্বতলে :

আহিরী-যুবতী যত রসবতী

দান দানে পদতলে

( বলে দান নাও হে দানা )

( দান নিয়ে দাও পথ ছাড়ি--দান নাও হে দানী )

( তোমার পায়ে ধরি পথ দেও হে ছাড়ি )

( আমরা নারী লজ্জায় মরি, পথ দাও হে ছাড়ি) আমি মনের রক্তে গোপবালা-সক্তে

রসরজে করি দান ॥

# অদূরে পসরা মস্তকে রাধিকা, বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ সহ বড়াইয়ের প্রবেশ।

त्राधा। ७(भा तुत्न !

বুন্দা। কেন গোরাজনন্দিনি। কি বল্ছ গো?

রাখা। ওগো বুনে । ওখানে ও কে বটে গো ?

वुन्ता। देक (जा कर्यांनि। काशाय क बरश्र ह (जा ?

রাধা। ঐ যে গো সহচরি । ঐ পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ও কে বটে গো ?

বৃন্দা। ওগো বড়াই-মা! শ্রীমতী জিজেস্ কর্ছেন—পথের মাঝে দাঁডিয়ে ও কে বটে গোপ

বড়াই। ওগো শ্রীমতি। ও সেই দানী গো!

রাধা। ওগে। বডি-মা। ও দানী কোন দানী গো ?

বড়াই। রাজনন্দিনী গো! ও দানী সেই মধুরার কংসরাজার দান ব'লে পরিচয় দেয় গো।

রাধা। ওগো বড়াই-মা! ঐ দানীকেই দান দিতে হবে নাকি গো?

বড়াই। ই্যাগো কমলিনি। ঐ দানীকেই দান দিয়ে খেতে হবে গো।

বুন্দা। ওগোরাজনন্দিনি!

রাধা। কেন গো বুন্দে, কি বল্ছ গো?

वुन्ता। वन्हि वाहा, ও नानौ क्यन नानौ त्रा ?

রাধা। ভাই ত গো বুন্দে! পীতধটি-আঁটা, চূড়া-বাঁধা দানী কোন্ দানী গো? ও দানী, না রাখাল গো?

वूना। अत्रा औषि । এ मानी त्र अन्ति ? जत्व वनि, त्यान त्रा-

গীত।

ওগো রাজনন্দিনী,

এ দানী নয় অন্ত দানী।
এ দানী তোমার দানী,
দানীবেশে মাগিতে দানই॥
কমি এসেচ হ'যে দানী

তুমি এসেছ হ'য়ে দানী, দানীরে দানিতে দানই, দানীও তাই নিতে দানই,

সেজেছে দানী ইদানী॥

রাধা। ওগো বুন্দে, তবে কি হবে। আমি কেমনে ও পথে যাব গো?

বৃন্দা। কেন গো প্রীমন্তি। শ্রাম যথন তোমার দানীবেশে দান মাগ্ছে, আর তুমিও যথন দান দিতে এসেছ গো, তথন ও পথে যেতে ভয় কিসের গো!

রাধা। ওগোরুদে। ভর নর গো, বড় লজ্জা হয় গো।

বুন্দা। কেনগো শ্রীমতি ! লঙ্জা কিসের গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে! পাছে জাত নিয়ে টানাটানি পড়ে, তাই লজ্জা হয় গো!

বৃন্দা। ওগো বাছা! তা পেটা মিছে নয়—কালার ও কালাকাল বিচার নেই, হয় ত পথের মাঝেই খ'রে কি কর্তে কি ক'রে বস্বে; তা লোকে দেখলে জাত নিয়ে টানাটানি পড়্বে বৈকি গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে, এইজনাই বুঝি যাত্রাকালে পথে বিপদ্ দেখেছিলেম গো? বুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি! যাত্রাকালে কি বিপদ্ নেখেছিলে গো? রাধা। ওগো বন্দে, তবে বলি, শোন গো!

( স্থরে ) স্বর হৈতে বাহির হৈন্দু, সাপিনী চলিয়া গেল বামে।
ভবনি বুঝেছি আমি না জানি কি হবে পরিণামে॥

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তাতে পরিণাম মন্দ কি হয়েছে গো ? তোমার কানাই-ই ত দানী হ'য়ে রয়েছে গো !

রাধা। ওগোরুদে। তাহ'লে কি হয় গো? পথের মাঝে আমি একে, কোন লাজে কথা কই গো। ও যে রাখাল গো।

বৃন্দা। তাও বটে, বাছা ! ও রাখালকে নিয়ে যখন যা হয়, তথন তা হয়। এখন পথের মাঝে রাজনন্দিনী হ'য়ে তুমি কি ক'রে ওর সাথে কথা কইবে, বাছা ?

রাধা। ওগো বুন্দে! আমার সেই লাজই বেশি হচ্ছে গো! বুন্দা! ওগো সাকুরাণি! তা লাজ-ভয়ের কথা বটে বাছা; রাখালের স্বভাব কে জানে গো?

### গীত।

ও রাই তার ভাবি মনে, এমনে যাব কেমনে।
পথে শ্যাম দানী দেখে লজ্জা ভয় হতেছে মনে॥
ভাল করি নাই এ পথে আসি আন্মনে॥
থানা করি তরুমুলে, বসেছে ঘাঁটি আগুলে,
হয় ত কালি দিবে কুলে, জাতি জীবনে;
আমরা যে কুলবতী, তাহে সকলে যুবতী,
হেরিলে সব রসবতী ছাড়িবে ক'রো না মনে॥

হাতে নিয়ে বাঁশের বাঁশী মুখে মৃতু মৃত হাসি,
পথের উপরে বসি চেয়ে বাঁকা নয়নে;—
আঁথি ঠারে যদি ভুলে, জাতি কুল যাই ভুলে,
তখন সে দানী ছুঁলে, অপমানী হব মনে।
বড় ভুল হ'ল এ পথে আগমনে।

রাধা। ওগো বৃদ্দে! আগে এমন জান্লে আর এ পথে আস্তেম না গো!

বৃন্দা। ওগোঠাকুরাণি! মথুরায় যাবার আর ত পথ নাই গো, এই একট পথ। এ পথে না এলে কোনু পথে যেতে গো ?

রাধা। ওগো বুলে । আর যদি পথ না থাকে, তবে এ পথে কেমনে যাব গো ?

রন্দা। ওগো বড়াই-মা! আমরা এ পথে কেমনে যাই বল গো?
বড়াই। ওগো বলে ! সবাই ষেমনে যায়, তোরাও তেমনে যাবি গো!
রাধা। ওগো বড়াই-মা! যেতে গেলে যদি দানী রাগালটা আমাদের
ছুঁরে দেয়, তা হ'লে জেতে ঠেক্ব যে গো!

বড়াই। ঠাকুরাণি! দানী কি কথন রাজনন্দিনী ছুঁতে পারে গো । রাধা। ওগো, সে এই সব দই হুধের পসরা দেখে ঠিক ছুঁরে দেবে গো! বুন্দা। ওগো বিনোদিনি! যদি সে না ছোঁর, তবে তাকে কি দিবে গো?

রাধা। ওগো দৃতি ! সে বদি না ছোঁর, তবে তাকে ইচ্ছামত দই ছধ খেতে ভাঁড় খুলে দিব গো! আবু বদি সে ছোঁর, তবে কি কর্ব জান ? বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! কি কর্বে গো?

वाधा। वृत्म (गा। कि कत्र अन्दर ? विन भान-

#### গীত।

কাঁপ দিয়ে যমুনার জলে ছাড়িব জীবন।
না বদি পরশে অজ, দিব তারে ক্ষীর মাখন॥
পসরা পরশে বদি, না পাইবে ছানা দধি,
লালসা তার নিরবধি রহিবে জীবনে॥
বদি সে মাগিয়ে লয়, দিব তারে সমুদয়,

করিব না অপচয় কহি সরল মনে ;—
এ দাস গোবিন্দের বাণী,
নয়কো গো চোর এ নয় দানী,
শুন গো রাই বিনোদিনী.

এ দানীর দান যৌবন-জীবন ॥

কুষ্ণ। ওগো! ভোমরা সব কে গো?

বুন্দা। ওগো! আমরাসব গোয়ালিনী গো! ভূমি কে গো?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি দানী গো!

বুন্দা। ওগো, ভূমি কিসের দানী গো?

কৃষ্ণ। ওগো। হাটে ধারা কেরি কর্তে ধায়, আমি তাদের কাছে। দান আদায় নিই গো।

বুন্দা। ওগোদানী! আমরাও ত সব হাটে ধাব গো!

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! তবে আমার দান দিয়ে যাও গো!

বুৰুলা। ওগো শ্ৰীমতি ! দানী যে দান চায় গো!

রাধা। ওগো বুন্দে, দানী দান চার—তারে দান দিব গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তুমি কথা কইলে কে গো ? তুমিও কি গোরালিনী নাকি গো ? বুন্দা। ওগো দানী। উনি কিনি, পরথ ক'রে নাও গো চিনি।
ক্লফ। [রাধার প্রতি] ওগো গোয়ালিনি। গমি কোথা যাও গো গ
নীত।

কোণা যাও গো গোয়ালিনী, কোথা তোমার ঘর।
কিসের পসরা তোমার মাধার উপর ॥
ওগো ধনি দয়া করি, খোল তোমার পসারি,
দেখি কি নিয়েছ ভরি সোনার ভাড়ের ভিতর ॥
আমি ঘাটের ঘাটোয়াল, এখানে এসেছি কাল.
দান নিতে কাটে কাল, চিনিতে না পাব;
গোবিন্দ দাসে বলে, যাও গো রাই তরুমুলে,
শ্রীগোবিন্দেব পদমূলে বিকি কিনি কর॥

রাধা। ওগোদানা। মামাদের ঘর কোথা গুন্বে গো? ভবে বাল, শোন---

#### গীত।

আনি গোপের গোপনারী, গোকুলেতে কার বাস।
কে তুমি দানী হ'য়ে পথের ধাবে করছ বাস॥
এনেছি পসরা আমি, কেন পা দেখিবে তুমি,
শুনিলে আমার স্বামা, ঘুচিবে মোর গৃহবাস॥
দিখি তুগ্ধ ননী আনি, করি হাটে বিকি-কিনি,
দানী ভোমার কথা শুনি, কেমনে খুলি ঢাকা বাস;—
গোবিন্দ দাসে কয়, ও দানী আর কেউ নয়,
রাধার তরে দানী হয় আপনিই পীতবাস॥

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি ! তোমার পদরা খুলে আমার দেখাও গো। রাধা। ওগো বুলে ! ওকে বল—আমার পদরা খুলে দেখাতে পার্ব না গো!

বুন্দা। ওগো দানা। আমাদের রাধারাণী বল্ছেন—উনি পসরা খুলে দেখাতে পারবেন না গো।

ক্বন্ধ। ওগো গোয়ালিনি! তোমাদের রাধারাণীকে বল--- আমিও পদরা না দেখে পথ ছেড়ে দিব না গো।

বুন্দা। ওগোরাজনন্দিনি। দানী যে জোর করে গো!

রাধা। কেন গোরুদে। দানী কি বলে গো?

वुन्ता। अभवा ना तम्यात्न अथ छा छ दव ना वदन दशा।

রাধা। ওগো বুনে । তুমি বল-আমরা জোর ক'রে চ'লে যাব।

বুক। ওগো দানী ! রাধারাণী বল্ছেন—তুমি পথ না ছাড্লে ডান জোর ক'ে: ১'লে যাবেন গো।

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালান! জোর ক'রে যাবে কি গো? দান না দিয়ে যাবার যো কি গো? জোর দেখালেই জোর দেখতে হয়, জান ত গো?

রাধা। ওগো দানা। তুমি যদি দান না নেও ত, তোমায় বেচে দান কে দিবে গো?

ক্ষা। ওগো ধনি। আমার ইচ্ছামত দান না দিলে দান নিব কেন গো?

রাধা ৷ ওলো দানী ৷ তবে পথ ছাড়, আমাদের থেতে দেও গো!

ক্লফ। ওগে। ধনি ! কোপার যাবে গো?

রাধা। ওলো দানী ! আমরা মথুরার হাটে ষাব গো !

ক্লক। ওগো ধনি ! যাবে তা যাও না কেন গো, একবার ঐ পসরা-খানি দেখিয়ে যাও গো! রাধা। ওগো দানী। আমরা বে, কুলবতী যুবতী নারী, তোমার কি এই পথের ধারে পসরা খুলে দেখাতে পারি গো ?

ক্ষণ। ওগো গোয়ালিনি ! তুমি যদি পসরা খুলে দেখাতে না পার গো, তা হ'লে আমিই বা পথ ছাড়তে পারি কি ক'রে গো ?

রাধা। ওগো দানী! তবে এই আমরা চল্লেম গো! এথানে আর থাকা নয়। আয় গো স্থীগণ! ভোরাও আমার সঙ্গে আয় গো! গিমনোদ্যভা ]

ক্লফ। [বাছ বিস্তারিয়া পথ আগুলিয়া]

গীভ।

কোথা যাও গোয়ালিনী সই,

শুনে যাও কই মনের কথা।
পসরা না দেখিয়ে যাবে বল কোথা—
আগে বুঝে নিব দান, পাছে অন্য কথা॥
যত গায়ের অলঙ্কার,
বেশ ভূষা চমৎকার,

ওই সব দান নিব তোমার. শোন আসল কথা ;— লিখে গ'ড়ে দান নিব, পাও পাবে মনে ব্যথা॥

> নিতি কর যাওয়া-আসা, জান না হেথা দানীর বাসা, বেড়েছে বুকে বড় আশা,

> > কত ঢকে কহ কথা ;—

মনে নাহি ভয় বাস' রাজার দানী দেখে হাস গরবে যাও—নাহি ত্রাস, নড়িয়ে তু বাহলতা। কার গরবে গরবিণী, বুঝে নিব গোয়ালিনী, ভূষণ গোবন ধনত দানে দিবার কথা; আরাজক হ'ল দেশে, বাটোয়ারী হবে শেষে, দানে দেশের ধন নিঃশেষে দাস গোবিন্দের কথা।

রাধা। ওগো দানী। তোমাব সঙ্গে কথা কইতে চাই না আমি। কৃমি পথ ছেডে দেও গো। আমি হাটে যাই।

কৃষণ। ওগো ধনি। আমি যত বল্ছি দান দিয়ে যাও, ততই তৃমি বাই বাই কর্ছ কেন গো?

বৃন্দা। ওগোদানী। উনি তোমার কথা শুন্তে চাচ্ছেন না গো ? ক্লফ। কেন গো, গোয়ালিনীর এত গরব কেন গো ?

রাধা। ৪গো দানী। গোয়ালিনা নিজের গরবে গরবিণী, সে খবরে রাখালের দরকার কি গো গ

রুষ্ণ। ওগোধনি। আমাকে বুঝি ভোমার রাখাল মনে হ'ল গো ? রাধা। ওগো দানী। ভোমাব মত কত রাখাল বে ব্রঙ্গে আছে গো, আমি কি রাখাল 15নি না গো?

কুষ্ড। ওগো গোয়ালিনি। আমি রাখাল নই গো রাখাল নই। রাধা। ওগো দানী। রাখাল নও ত তুমি কি গো প

কৃষ্ণ। এগোধনি। আমি গোলোকের পতি গো। তুমি আমার চেন না গো ?

বাধা। ওগো দানী। ভূমি যদি গোলোকের পতি, তবে এখানে দানী হবে কেন গো?

ক্বক ওগো ধনি। আমি তোমার জন্যই দানী হথেছি গো। তোমার জন্য ত থামি বনে বনে রাথালি করি গো। বৃন্দা ' ওগো দানী ! ভোমার এ কথার মা-বাপ নেই, বাপু ! ভূমি গোলোকপতি হ'লে, ভোমার জন্য কি রাই ধনী কলঙ্কিনী হ'ত গো ? ভূমি মণির লোভে কালসাপকে চুমো দাও—পরদার-হরণে ভয় কর না— ভোমার পাপে গোকুল ম'জে গেল, ভোমায় গোলোকপতি কেঁমনে বলি গো ?

## গীত।

ওহে দানী, কেমন শুনি এ বিচার তোমার।
বাঁশী বাজাও, গরু চরাও, দানী হ'য়ে দান চাও,
গোলোকপতি পরিচয় দাও, প্রত্যয় হয় না আমার॥
অন্থায়ে তুমি না ডর' কালসাপে জড়িয়ে ধর,
পরদার হরণ কর, নারীর পায়ে ধর বারস্বার॥
হরিয়া অহল্যা সতী, কি হৈল ইন্দ্রের গতি,
বিহরি ব্রজ-যুবতী তুমি কর কত অনাচার;—
দাস গোবিন্দ পাপমতি, নাহি হয় গোবিন্দে মতি,
কুমতির কর স্থমতি, দিয়ে নাম স্থাধার॥

ক্বঞ্চ। ওগো গোয়ালিনি। তোমার কথায় আমি খে-হই সে-হই না কেন, তা'তে কি আসে-যায় গো! এখন দান দিয়ে পারে যাও গো।

রাধা। ওগো দানী! তুমি কি দান নিবে, বল না গো ?

রুষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি তোমার ভূষণ দান নিব গো!

রাধা। ওগো দানী ! দান ত নেওয়া হবে গো. এখন একবার পথ ছাড়, আমরা বাই গো!

ক্বক। ওগো গোয়ালিনি! এখনই কোপা যাবে গো?

রাধা। কেন গো, আবার কি নিবে গো ?

কৃষণ। ওগোগোয়ালিনি! ভোমার সৰ নিব গো;

রাধা। ওগোদ্ভি! এ দানী কি বলে গো?

রন্দা। তাই ত রাজনন্দিনি। এ কি বলে গো। ওগো দানী, সব নিবে কি গো ?

কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! সব নিব গো; প্রতি ঘটে এক কাছন এক পণ কড়ি নিব—ঐ শাটী নিব—ভূষণ নিব—যৌবন নিব—মাধার দিন্দুর নিব—চোথের কাজল নিব—এই সব নিব গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমভি! দানীর কথার উত্তর দেও গো!

রাধা। ৬গো দানা। তুমি এত সব নিবে কেন গো?

রুক্ত। ওগে।, দে আমার খুণি গো! তুমি ধনী, আমি দানী; ভোমার কাছে চেয়ে নিব, তার দোষ কি গো?

বৃন্দা। ছিঃ ছিঃ, দানী! ভূমি কর্ছ কি গো! রাজনন্দিনীকে
নিয়ে পথের মাঝে আটক রেখেছ, এটা কি ভোমার ভাল হচ্ছে গো ?
নিতান্ত রাধালে-বৃদ্ধি কিনা? ওগো রাই! চল—চল, চ'লে যাই চল।

ক্লক। কৈ যাও না দেখি গো! [রাধার হস্ত ধারণ ]

রন্দা। ছিঃ ছিঃ! কর কি—কর কি ? রাখাল হ'য়ে রাজনন্দিনীকে ছুঁয়ো না, ছাড় ছাড —হাত ছাড়—পথ ছাড়—

#### গীত।

পর্থ ছাড় ওছে দানী, একি কর রক্ষ।
পথের মাঝে না পরশ' পর-নারীর অক্ষ॥
যার বাতাস নিতে নার, তার হাত ধরিতে পার,
দানী হ'য়ে এত বাড়' কর পর-নারী-সক্ষ॥
যদি ব্রক্তে থাকিতে চাও, যমুনার জল খাও,
দানী হ'য়ে দান না চাও, না ছোঁও রাধার অক্ষ॥

কৃষ্ণ ওগো গোয়ালিনি ! এত গরব কেন গো ? তোমাদের এই রাজনন্দিনীর কথা সবাই ছানে গো!

বুন্দা ৷ কি সবাই জানে গো দানী ?

রুষ্ণ। ওগো! তোমাদের শ্রীরাধিকার গুণের কথা কে না জানে গো? বুন্দা। দেখ, ঠাকুর! আর লুকোচুরি চলে না। বলি, দিনের বেলায় এমনধারা পথের মাঝে দানী হ'য়ে কুলবভীর সর্বনাশ কর্ছ কেন গো? কোন কথা বোঝালে শোন না কেন গো?

কৃষ্ণ। কেন গোরুদে। স্থামি কি স্থন্যায় করেছি গো? বৃন্দা। কি করেছ গুন্বে? ভবে বলি, শোন—

গীত।

ফাদে হে নন্দের স্থত, কে তোমায় করিল মহাদানী। দণ্ডে কাচ নানা কাচ, ছাড় না রমণীর পাছ,

বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥

শুনিয়াছি শিশুকালে, পুতনা বধেছ ছলে, তৃণাবর্ত্তের লয়েছ পরাণী।

এখনি নন্দের বাড়ী, দিতেছিলে গড়াগড়ি,

এখনি সাজিয়া আইলে দানী॥

কেড়ে নিব পীতধড়া, এলায়ে ফেলিব চূড়া,

বাঁশী ভাসাব জলে এখনি।

कुरवाल विलादियमि, छालियमा शाय मिर,

বুঝিবে কেমন মঙা দানি॥

রাখাল বর্শবর অভি, ধেন্মু রাখে দিবারাভি,

করে ল'য়ে বাঁশের পাঁচনী।

# কুলবধ্ সনে হাস' তাহে নাহি লাজ বাস' যা কহে গোবিন্দদাস,

## নাহি শোন কোন হিতবাণী॥

রুষ্ণ। ওগো বুন্দে, ভূমি আবার কি বল্লে গো! আমি মাঠে ধেরু চরাই, বাঁশী বাজাই, পরনারী নিম্নে পরিহাস করি, ভাতে লোষ কি হয়েছে গো?

বৃন্দা। না, ঠাকুর! দোষ কেন হবে গো, পৌরুষ গয়েছে। পুরুষে স্ব সাজে গো—সব সাজে।

কৃষ্ণ। ওগোবুদে। নারীতেই বা কি না সাজে গো?

বুন্দা। কেন গো দানী মশায়! কোন্ নারী কি অন্যায় করেছে গো ?

রুষ্ণ। ওগে। বৃদ্দে ! রাজার ননিনী হ'লে হাটে মাঠে ঘাটে ঘাটে আর কে বেড়ায় গো ?

বৃন্দা। ওগো, অনেকে যায় গো—অনেকে যায়। যেলা-খেলা দেখ্তে
—গঙ্গালান কর্তে—তীর্থে যেতে অনেক রাজনন্দিনী বাটে যাঠে হাটে
যায় গো!

কৃষ্ণ। ওগো, তারা যে যায়, সব পুণ্যি কর্তে যায় গো, ভোমরা কি কব্তে যাচহ গো ?

রাধা। ওগো দানী। ভারা পুণ্যি কর্তে বায়, আর আমরা বিকি-কিনি করতে বাই গো।

কৃষ্ণ। ওগোধনি! ভোমার স্বামী তোমার এই বর্ষে হাটে পাঠার কি ক'রে গো?

রাধা। ওগো দানী ! আমাদের হাটে-মাঠেই বে ব্যবসা গো ! ব্যবসায় দোষ নেই গো—দোষ নেই । কৃষ্ণ। ওগো গোয়ালিনি! আমি ভোমার মত রূপসী রুমণী পেলে হাটে পাঠাতেম না গো, খাটে ভইলে রাখু তেম গো!

বৃন্দা। ওগো দানী মশাই ! আর চতুরালীতে কাজ নেই, যে ভোমার চেনে না, ভার কাছে ও সব কথা ক'য়ো গো, আমি গুন্তে চাই নে গো। বলি, তুমি কি ছিলে, আর কি হ'লে গো?

ক্লক ! কেন গো গোরালিনি ! আমি কি ছিলেম আর কি হয়েছি গো ?

বৃন্দা। ভন্বে? তবে বলি, শোন---

গীত।

সেদিন রাখালি ক'রে পাঁচনী লইয়া করে.

হ'লে আজ দানী পুনরায়।

এ সব কি প্রাণে সয়, যা সয় না তা কি সয়,

রাখালের কি আশায়. রমণীর হাত ধরায়॥

বেড়েছে বুকের পাটা,

দেখেছে সাপের পা টা,

ভাই করে ঝটাপটা, পথে পেয়ে পরের দারায়।

কৃষ্ণ: ওগো গোমালিনি ! তোমাদের রাধারাণীকে হাটে যেতে হবে না গো ?

বুন্দা। ওগো দানী ! হাটে না গেলে এ দব মাল কাট্বে কোথা গো ? রাধা। ওগো বুন্দে ! এ দানী ভাল দানী নম্ন গো, এ দানী মন্দদানীর শামদানি হয়েছে গো ! স্থামরা চ'লে বাই চল গো।

ক্বন্ধ। ওগো রাই! আজ আর বিকি-কিনি কর্তে যেন্নো না গো, আমার সঙ্গে বিকি-কিনি কর, আমি ভোমার সব কিনে নিব গো।

#### मान-लोला

বৃন্দা। কেন গো দানী; রাজনন্দিনীকে হাটে বেভে দিভে ভোমার খত মাধাব্যধা কেন গো?

কৃষ্ণ ৷ ওগো বুনে, আমার বড ভয় হয় গো!

বুন্দা। কেন গোদানী । ভব কিসের গো?

কৃষ্ণ। ওগো! রাধার ওপর যদি মধুরার রাজা কংগের নজর পড়ে, ভা হ'লে বিপদ্ ঘট্বে গো!

রাধা। ওগো দানী, আমি মধুরায় না গিয়ে কি কর্ব গো!

ক্রম্ব। কি কর্বে গুন্বে ? ভবে বলি, শোন-

গীত।

(यद्या ना-(यद्या ना मथूताय,

আমি তোমার সব কিনিব।

তরুতলে পসরা খুলে

বল আমি কি কি নিব॥

তুমি যদি যাবে ধনি,

আমি মনে আতঙ্ক গণি'

হেরি কুচ-করী-কুন্ত-জিনি,

কেশরী আসে অনুমানি,

বেণী হেরি ভুজ্জাঙ্গনী

দংশিলে আমি মরিব।

ব'স ধনি ভরুতলে

আমি সকলি ভোমার কিনিব॥

রাধা। ভগো বুন্দে! দানী যে কাছে বুনিয়ে আসে গো।

#### কৃষ্ণযাত্ৰা

कुना। अत्या ताकनिर्मान ! मानीत त्यां अत्र त्यां अ स्टाइट त्यां !

রাধা। ওগো শহচরি ! কি লোভ হয়েছে গো ?

বৃন্দা। ওগো প্রীমতি ! প্রমরের বেমন ফুলে বস্তে লোভ হয়, গুবরের পোকার বেমন গোবর-গালায় থাক্তে লোভ হয় এ দানীর তেমনি এদানি রমণীর মধুপানে লোভ হয়েছে গো। তোমার সোনার বরণ দেখে ঐ কালুটে রাথালটা ভূলে গেছে গো!

রাধা। ওগোর্ন্দে! দেখিস্থেন পথের মাঝে ও আমায় পর্শ করে নাগো।

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! আমরা থাক্তে ওর সাধ্য কি যে, ভোমায় পরশ করে গো। ওগো দানী ! ভফাৎ যাও, আমাদের কাছে ঘেঁসোনা. দুরে থেকে কথা কও গো!

कुखा। (कन (भा वृत्ना कार्ष्ड (भान कि करव (भा ?

বুনদা। ওগো ঠাকুর, ভোমার ভ উত্র-পূব্ জ্ঞান নেই গো। রাখাল ভ ? কি বল্ভে কি বল্বে, তাঙে আমরা কুলবভী যুবভা লাফ পাব গো!

কৃষ্ণ। কেন গোবুলে। আমি দোষের কি করেছি গো?

বৃন্দা। ওগো দানী! দোষের কিছু কর নাই বটে গো, কিন্ত তুমি কেমন করেছ জান গো ? থামনের চাঁদ-ধরার মত করেছ গো।

কৃষ্ণ ৷ ওগো বৃন্দে ৷ সে আমি কেমন করেছি গো ?

বুন্দা। কেমন করেছ—শোন বলি—

# গীত।

কেন শোন না শ্যাম কোন কথা। পথের মাঝে পরনারীর কাছে এসে ঘুরাও মাথা॥ না বুঝিয়ে কর বল, এ বল তুরাশা কেবল, এ বলের পাবে ফল

কেউ জান্লে এ সব কথা।

রুক্ষ। ওগো বুলে। তোমরা একটু দ্রে স'রে যাও, আমি ভোমাদের রাজনন্দিনীর সঙ্গে ছটো কথা কই গো।

রাধা। নাগোরুদে, ভোরা যাস্ নে গো!

বৃন্দা। ওগোদানী । তবে আর যাওয়া হ'ল নাগো। তোমার যা বল্ডে থাকে, বল ; উনি উত্তর কক্ষন।

ক্কফ। ওগো বুন্দে! তবে বলি, শোন গো— [স্বরে]

> কেন যাও হেন রূপে মথুরার দিকে। বিষয় রাজার ভয় ঠেকিবে বিপাকে॥

দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি।

্তেরিয়া নয়নে মোর বিকল পরাণী ॥

বসিয়া ভরুর ছায় করহ বিশ্রাম।

শ্রমজল-বিন্দু ষেন মুকুতার দাম॥

বংশীবদন কচে গুন হে নাগরী।

বুঝিলাম বটে তুমি রসের সাগরী॥

[ রাধাকে ধারণোগ্যত ]

বুন্দা। আহাদানী! কর কি—কর কি গো! গীত।

ছিঃ ছিঃ ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না নিলাজ কানাই,

আমরা পরের নারী।

পরপুরুষের পবন-পরশে

বসন সহ সিনান করি ॥

( আমরা কুলবতী কুলনারা )

(পরপুরুষ ছুঁলে স্নান করি গো)

( অশোচ ত্যাগের মত পরপুরুষ

ছুলে স্নান করি গো)

গিরি গিয়া যদি গোরী আরাধহ, পান কর কনক ধূমে। কাম-সাগরে কামনা করহ বেণী বদরিকাশ্রমে।

(তবু পাবে না—পাবে না গো )

(রাজনন্দিনী ভোগ করিতে পাবে না গো)

( বামনের চাঁদ ধরার মত বিফল হবে,-পাবে না গে। )

( আকাশ-কুসুম সম সব বিফল হবে --পাবে না গো )

সূর্য উপরাগে সহস্র স্থন্দরী ত্রাক্ষণে করহ সতি।

তবু হবে না গো ভোমার শক্তি রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥

( তুমি রাখাল, সে যে রাজকুমারী )

( তার প্রেম কি রাখালে পায়, তুমি রাখাল )

( তার সমান নৈলে প্রেম পাবে না )

( তার সমান হ'তে না পার্লে তার প্রেম পাবে না )

গোবিন্দদাসের বচন মানহ, না কর এমন রঙ্গ।

ষেই নাগরী ও রসে আগরি, তাহারে করঃ সঙ্গ ॥

( আশা পূর্ণ হবে, দানীর আশা দাতার আশা পূর্ণ হবে )

( উভয়ের উভয়ের আশা পূর্ণ হবে )

#### দান-লীলা

(যে যার সে তার হোক্—আশা পূর্ণ হবে ) আসার আশা ভালবাসা—সকল আশা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণ। ওগো বৃদ্ধে ! ভূমি যা যা কর্তে বল্লে, আমার সে সব ভ এইখানেই আছে গো!

বৃন্দা। ওগোদানী! এখানে কোন্খানে আছে গো?

কৃষ্ণ। তোমাদের রাধারাণী বেখানে, সেইখানেই সে সব আছে গো!

বুন্দা। কৈ গো, আমরা ত সে সব কিছুই দেখ ছি না। ওগো

শ্রীমতি! তোমার কোণায় কি আছে, তুমি দেখ্তে পাচ্ছ গো?

वाधाः नाशा वृत्मः! देक कि चाह्य शाः?

कृष्ण। अत्रा वित्नापिति ! कि चाह्न, वन्हि भान त्रा।

(প্ররে) তুহারি হৃদয় বদরিকাশ্রয়

উন্নত কুচগিরি যোড্

স্থন্তর বদন ছবি, কনক ধূম পিবি,

ভত্তি ভপত মন মোর॥

গৌরী আরাধনে কাছা ধনি যাওব.

ভুছ্ ভীরথময়ী গৌরী।

স্থলরী ভুল্ল নিয়ড় অব ছোডি॥

মুগ-মদ বিন্দু স্থানর পরকাশ

এহি স্থরৰ গ্রহ জানি।

ভুয়া পদন্থ দ্বিজ-রাজহি সঁপিফু

স্থলর সহস্র পরাণী॥

কাম-সাগরে হাম সহজেই নিমগন

কাম পূরিবে তুহু রাই।

খামর বলি অব, চরণে নাহি ঠেলবি,

গোবিন্দদাস মুখ চাই॥

त्राधा। धर्मा तून्न। धनानी कि वरन दर्भा ?

বৃন্দা। ওগো এমাত। তুমি দান দিতে এসে দানী, আর উনি দান নিতে এসে দানী, তা তোমরা হই দানী এদানি দানের মিট্মাট কর গো। সামরা একটু চটুপুট্ চ'লে যাই গো।

কৃষ্ণ। ওগে। বিনোদিনি। তুমি আর কোথা বাবে গো, তুমি আমার কোলে ব'স গো।

রাধা। ওগোদানী। ও কথা ব'লোনা গো।

কৃষ্ণ ওগো কমলিনি। ছপুর-রোদে পথের ধ্লা ভেভেছে, এখন গেলে ভোমার পা ছথানি বড ব্যথা পাবে গো।

রাধা। ওলো দানী। দিবদে কি আমি এখানে থাক্তে পারি গো ? রুষ্ণ। ওলো শ্রীমতি। বৌদ্রে ভোমার মুখ বেমে গেছে গো, তা'তে বড তঃথ লেগেছে গো।

বাধা। ওগো দানী। তুমি ও সব কথা কেন বল গো ?

কৃষ্ণ। ওগোধনি। আমি যে তোমার মিলন-আশায় এখানে দানী হয়েছি গো, আমায় ছেডে তুমি কোথা যাও গো?

রাধা। ওগো দানী। তোমার সঙ্গে কি আমার প্রণয় চলে গো ?

ক্লফ। কেনগোধনি। আমিকিগো?

বৃন্দা। বলি, ওগো ঠাকুর। কেবল আমি কি — আমি কি ? ভূমি কি ভা কন্তবার বল্ব গো। ভূমি রাখাল — রাখাল গো।

कुरु। अत्रा वृत्तः। द्राथात्वत्र भरक खन्य कब्र्ल कि इय त्रा १

বৃন্দা। ওণো ঠাকুর। তোমার সঙ্গে মেশামেশি কব্তে গিয়ে সঙ্গ-দোষে ওঁর সোনার বরণ কালো বরণ হ'য়ে ষায় গো, ভাই উনি ওকথা বল্ছেন। ভোমার সঙ্গে ষে, রাজনন্দিনীর অনেক ভফাৎ গো।

ক্লফ। কেন গোবুদে। কিসের ভফাৎ গো?

বৃন্দা। এই দেখ—ওঁর কেমন বড়লোকের মত বেশভ্ষা, আর ভোমার রাখালের মত বেশ। ভোমার গলায় গুঞ্জমালা আর রাইয়ের গলায় গজমতি-হার! ভোমার মাথায় ময়ুর-পাখা—রাইয়ের শিবে সোনার সিথি। ভোমার কোমরে খুন্সি আর রাইয়ের কোমরে চক্রহার, ভোমার সব বিষয়ে রাইয়ের কাছে হার।

রুক্ত। কেন গো বৃলে। আমার এ বেশ দেখে কি ভোমাদের পছক্ষ হচ্ছে না, নাকি গো?

বৃন্দা। ওসো! ও রাগালি-বেশে রাখালে ভূল্তে পারে, আমরা ও বেশে ভূলি না গো!

ক্রম। কেন গো বুলে। এ বেশের দোষ কি গো?

বন্দা। ওগো! আমরা দোষ-গুণ জানি না--রাথাল কি দানীর বেশ মানি না---নটবর বেশ মানি গো।

কৃষ্ণ। ওগো বৃদ্দে! তোমরা দানীর বেশ মান না কেন গো?
বৃদ্দা। ওগো দানী। কেন মানি না শুন্বে? তবে বলি, শোন —
গীত।

ওহে কানাই, কোন্ গুণে

বিধি তোমায় দানী করেছে।

যে করেছে তোমায় দানী, সে নয়কো নিজেই দানী, নৈলে কি ঘাটে এদানি, এ দানী আমদানি করেছে।

রূপেতে ভ্রমরা, গুণে ননি-চোরা,

ধন গোধন, বসতি করা গাছে। যেমন পোড়া কান্ঠ, তেমনি রং কৃষ্ণ,

বচন স্থমিষ্ট জ্বানা আছে।

#### কুষ্ণযাত্ৰা

জাতিতে গোয়াল, চরাও গো-পাল
রাখাল সব ঠিকই আছে
বনে বনে ধাও, ধবলা চরাও
রাজা হও সেই রাখালের কাছে॥
তোমার স্বভাব কেমন, যেমন বামন
হাত বাড়ায় রাই সোনার গাছে।
যার যেথা ব্যথা, তার হাত সেথা,
দাস গোবিন্দের ব্যথা ওই কল্পাছে॥

বডাই। ওগো বৃদ্দে। ভোরা সব কি কর্ছিস্ গো ? চ'লে আয় না গো।
বৃদ্দা। ওগো বডাই-মা। দানী আমাদের বেঙে দিছে না বে গো।
বডাই। কেন গো বৃদ্দে। দানী বলে কি গো ?
বৃদ্দা। ওগো বডি-মা। সে দানী রাই-কমলিনীকে দান চাই গো।
বডাই। সে কি গো বৃদ্দে। রাখালের এত আম্পদ্ধা কেন গো ?
বৃদ্দা। জানি না গো, বাড়-মা। ওকে বারণ ক'রে দেও গো, ষেন
রাখালে রাইকে ভোঁষ না গো।

রাধা। হাঁগোবড়াই-মা! দানী যা চায, তাই দিব গো, সে যেন আমায় ছোঁয় না গো।

বডাই। ওগো। তোরা সব এদিক্-ওদিক্ স'রে যা, আরে রাইকে ক্রাবনে লুকিয়ে রেখে আয়; তা হ'লে দানী আর কিছুই কর্তে পার্বে না গো।

( তুক )

রাই মুখ হেরি মুখরা কয়। এত কি আমার প্রাণেতে সয়॥ রাথাল হইয়া ছুঁইতে চাষ।

ভার কি করিব নাহি উপায়॥

এত বলি রাই ধাইয়া চলে।

লুকাতে নিকুঞ্জে দানারে ছ'লে॥

দানী অবসব বৃঝিয়া কাজে।

লুকায় যাইয়া কুঞ্জের মাঝে॥

রাই কামু তথা দরশ পাই।

রহে দোহে ছুঁছ বদন চাই॥

প্রতি মঙ্গে দানী লইল দান।

রতি রভিপাত ম্বতিমান্॥

যা ছিল মানসে প্রিল আশ।

আনন্দে মগন গোবিন্দ দাস ॥

বৃন্দা।- প্ররে।

মোহন বিজন বনে, দুরে চল স্থাগণে,

একেলা রহুক ধনা রাহ।

হুটা আঁথি ছল ছলে, চবণকমল ভলে

কামু আাসি পাডল লুটাই॥

বিনোদিনা জনম স্ফল হৈল ভোর।

কামু হেন গুণনিধি, পথে মিলাইল বিধি,

সুথের নাহিক আজি ওর॥

রবি কিবণ লেগেছে, চাঁদ মুধ খেমে গেছে,

মুথর মঞ্জরা ছু'টা পায়।

হিয়ার উপরে রাখি, জুডাও ভাপিত আখি

গোবিন্দ দাসে ইহা গায়॥

#### গীত।

রাই সনে কুঞ্চবনে মিলিল কানাই।
নিরজনে ছুইজনে চাঁদের স্থা খাই॥
দরশনে দোঁহার নয়ন ত্রিভক্ত,
পুলকে পূরিল দোঁহার অক্ত.
মিলিল মধুর যুগল অক্ত,
শ্যামাক্ত গোঁরাক্ত দোঁহে একাক্ত.
দাস গোবিন্দ হেরি তরক্ত

শমন-আতঙ্গ এড়াই ॥

[ সকলের অস্তরালে অবস্থান ]

ক্বঞ। ওগো বিনোদিনি !

রাধা। কেন গো প্রাণবন্ধভ। কি বলছেন গো ?

ক্লফ। তোমার জন্তই আজ আমি দানী হয়েছি গো।

রাধা। আমার জন্ম তুমি কেন দানী হ'লে গো?

ক্লফ। ওগো শ্রীমতি । তোমায় যে আমি সর্বাদা নয়নে নয়নে রাখি গো।

রাধা। ওগো প্রাণস্থা! আমিও বে মথুরায় বিকি কর্তে চলে ছিলেম, ভা ভোমারই জন্ত গো ?

ক্বফ। ওগো ঐমিতি! আমার জন্ম তুমি কেন এলে গো ?

রাধা। ওগো প্রস্থা তুমি যখন গোধন নিয়ে গোঠে যাও গো, আমি তখন তোমার বংশীধ্বনি শুনে ছাদে উঠে দেখ্তে যাই গো, ওুমি তা না দেখে হলধ্যের সাথে চ'লে গেলে গো।

ক্লফ। ওগো শ্রীমতি ! তথন তুমি কি কর্লে গো ? রাধা। কি কর্লেম শুন্বে ? তবে বলি, শোন গো ! ( হুরে ) কাদিতে কাদিতে আমি, সকল সন্ধিনী মিলি প্রবেশিলাম ললিভার ধামে।

ললিতা চতুরা ছিল, দান ছলে মিলাইল,

ভাই পেন্তু ভোমা দরশনে॥

রুক্ষ।---(স্থরে) আমারে কি কহ বিনোদিনী।

কহিতে ফাটরে মোর প্রাণী॥

যবে তুহুঁ অট্টালিকা 'পরে।

ভুয়া মুখ দেখি আঁখি ঝুরে॥

সঙ্গে ছিল দাদা বলরাম।

লাজে আমি না হেরি বয়ান।

ন্তন শুন এই নিবেদন।

দানী হই এই সে কারণ।

বাধা। (মুরে) ওচে নাগর বর, শুন হে মুবলীধর,

নিবেদন করি তব পায়।

চবণ-নথব-মণি

যেন চাঁদের গাঁথনি.

ভাল শোভে আমার গলায়॥

শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যথন ভূমি যাও হে রঙ্গে,

তথন আমি আঙ্গিনায় দাডায়ে।

মনে করি সঙ্গে যাই, গুকজনার ভয় পাই,

আঁখি রহে ভুয়া পথ চেযে॥

ষখন ভোমায় পড়ে মনে, চাহি বুন্দাবন পানে,

এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।

রন্ধন-শালাতে যাই, শ্রাম-বঁধুর গুণ গাই

धुँ श्रांत इलाय व'रत कांनि।

মণি নও, মাণিক নও. হিশ্বায় পরিয়ে লব,
কুল নও কেশে করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা' হেন গুণনিধি
লৈয়া ফিরিতাম দেশে দেশ॥
অঞ্জক চন্দন হতাম, খ্যাম-অক্টে মাথা রৈতাম,
হামিয়া পডিতাম রাঙ্গা পায়।

কি মোর মনের সাধ, বামনের হাতে চাদ, বিধি কি পুরাবে আমায়॥

এ দাস গোবিন্দে কয়. ভোমার এ বিচিত্র নয়,

তমি মোরে না ছাডিহ দয়া।

ষেদিন ভোষার ভাবে আমণর এ প্রাণ যাবে,

সেইদিন দিয়ো পদ-ছাধা॥

ক্লফ। (স্থারে শুন শুন স্থলরী বিনোদিনী রাই।
তোমা বিনা কাক নই তোমার দোহাই॥
তুয়া দঃশন লাগি আখি মোর কাঁদে।
বৈর্থ ধরিতে নারি হেরি মুখটাদে॥
অথিল সম্পদ্ মোর তুয়া মুখশশী।
মুরলীতে তুয়া গুণ গাহি দিবানিশি॥
জগতে জানয়ে ভোমা অমুগত কাঞ্য।

গোবিন্দ দাস তাহে আছে পরমাণু॥

রাধা। ওগো, প্রাণস্থা গো! যদি তে!মারে বিরলে পেয়েছি. এবে ছুটো মনের কুথা কই গো।

ক্লফ। ওগো বিনোদিনি! কি তোমার মনের কথা, বল গো ভনি? বাধা। ওগো প্রাণস্থ।। ভোষার ন্বীন প্রেম প্রাণে জাগে, তাই বড হঃথ লাগে গো।

কৃষ্ণ। কেন গো কমলিনি। এমন হ'ল কেন গো ?
বাধা। ওগো, প্রাণ্বল্লভ গো। একে আমি প্রাধিনী নারী, ভাতে
গুরুজন স্বাই বৈরী গো। ভাই ত তঃখ হেরি গো।

রফ। ওগো শ্রীমতি। তোমাব এত তঃখ কিসের গো ? স্থামি ত গোমাবি গো।

রাধা। ওগোপভূ। তোমায় থার কি বল্ব গো। (তুক)

নিরণিয়ে বধু ভেশ, তুমি ষে আমার।
নিববধি দাসা নাথ আমি ষে তোমার॥
নিকডিয়া মুখে তোমার নিকডিয়া হাসি।
নি চাডবা হাতে তোমার নিকডিয়া বালা॥
নিকডিয়া কুলে তোমার নিকডিয়া মালা।
নিকডিয়া বঁধু তোমার নিকডিয়া গলা॥
নিকডিয়া বৃদ্ধাবন, নিকডিয়া বাটা॥
নিকডিয়া বৃদ্ধাবন, নিকডিয়া বাটা॥
নিকডিয়া বৃদ্ধাবন, নিকডিয়া বাটা॥
বিকডিয়া বৃদ্ধাবন, নিকডিয়া বাটা॥
বিকডিয়া দাস গোবিন্দ পদ নিকডিয়া।
যেবা গাব যেবা শুনে সেহ নিকডিয়া॥

কৃষ্ণ। ৬গো এমিতি। এইবার আমবা মিলন-রদে মাতি এদি গে।
রাধা। ওগো মিপতি, ভোমার মতি যা বলে, তুমি তাই কর গো,
আমি কিছুই জানি না গো।

কৃষ্ণ। ওগো প্রাণেখরি। ভোষার সঙ্গে মধুবভাবে বিহার করি এস গো। রাধা। ওগো শ্রীহরি! তোমার যা ভাল লাগে, তুমি আমার নিয়ে তাই কর গো, আমি কিছই ভাবি না গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাই! ভোমার জম্মই আজ এখানে এসে দানী হয়েছি গো!

রাধা। ওগো বঁধু ় সেটা আমার গরবের কথা গো! এ গরব আমি থোব কোথা গো?

ক্কণ। ওগোরাই! তোষার পসরার হুধ দই আমায় দেও গো, আমি ধাই।

রাধা। ওগো প্রাণনাথ গো! তুমি আমার কাছে ব'সে ব'সে সব সেবা কর গো!

কৃষ্ণ। [ভোজন] ওগো রাই ! তোমার হাতে থেয়ে বড় ভৃত্তি পাই গো!

রাধা। ওগো, প্রাণবলভ গো। আর কি চাই গো?

ক্বক্ষ। ওগো কমলিনি! এইবার একটু বিশ্রাম কর্তে চাই গো!

রাধা। ওপো, প্রাণেখর গে। আমার বুক পাতা আছে, ভূমি অভি স্থাং শয়ন কর গো।

কুষ্ণ। ওগোরাই! সেই ভাল কণাগো। [ যুগল মিলন ]

#### সখীগণের প্রবেশ।

স্থীগণ৷ জয় রাধাখামের জয়৷ জয় রাধাখামের জয় !!

বৃন্দা। বলি, ওহে খ্রামটাদ! একি তোমার কাল গো! দিনের বেলার একলা পেয়ে শ্রীমতীর পসরা লুটে খেয়ে নিয়েছ গো! বাও বাও এখনও স'রে বাও; কেউ দেখ্লে স্থী নজ্জা পাবে পো! গীত।

যাও যাও যাও হে নটবর গুণধাম।
কুঞ্জমাঝে দিনের বেলায়
একি ভোমার কাম॥
তোমার তরে সব গেল,
মান গেল—কুল গেল,
বাকী যেটুকু ছিল,

তাও কি নিতে হয় শ্যাম ।
পেয়ে যুবতী কুলবতী,
দেখালে হে ভাল রীতি,
গোপনে এমন পিরীতি,
দাস গোবিন্দের প্রাণারাম ॥

কৃষ্ণ। ওগোরনেল। কিছু মনে ক'রো না গো। এখন আমায় বিদায় দেও গো!

রাধা। ওগোবঁধু। তোমায এ দানী-বেশে আরে কি কখন দেখুতে পাব না গো?

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো। ঘেদিন মথুবায় যাবে, সেইদিন আবার দেখা পাবে, এখন আমি যাই গো!

ি প্রস্থান।

বুন্দা। ওগো বড়াই-মা! রাই ত ওর পদরা দব কানাইকে দিয়ে দিয়েছে গো! এখন আ্মরা আমাদের পদরা নিয়ে দান-বাটে বাই চল গো! বড়াই : ২েগা বুন্দে ! আমরা এইখানে পসরা **খুলে** দোকান পেতে বসি আয় গো!

বুন্দা। ওগো, তাই কর গো, আর আমাদের কাছ থেকে তু-চারটে ভাঁড় নিয়ে রাইকে দিই আয় গো!

রাধা। হাঁগো স্থি। ভাই দেও গো, আমিও বিকি কর্তে বস্ব গো।

বৃন্দা। তবে ঐ দানঘাটের পাশে গিয়ে ব'সে স্বাই মিলে দই হুধের হাট মিলাই গে চল গো। সেখানে যদি বিকি-কিনি না চলে, তথন মধুরায় যাব গো!

বঙাই। সেই ভাল কথা গো! ভোরা সব চল্বাছা, আমি একটু পরে যাছিছে।

রাধা। ওগো বড়ি-মাই। এত জল কোথা হ'তে আদে গো?

বডাই। ওগো শ্রীমতি ! ষমুনা উছ্লে জল আস্ছে গো ! স্থামাদিনে এপারে থাকতে দিবে না গো, বৃঝি মথুরাতেই যেতে হবে গো !

বুন্দা। ষেতে হয়, যাব গো। এখন সবাই মিলে দান-ঘাটে যাই চল গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে ! দান-ঘাটে আবার দানী নেই ত গো ?

বুন্দা। ওগোধনি ! ভূমি ত ধনা হ'য়ে দানীকে দান দিয়েছ গো, ভবে আবার ভোমার দানীকে ভয় কিসের গো ?

রাধা। ওগো বুন্দে, তবে যাই চল গো।

সিকলের প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্গ।

#### খেয়া-ঘাট।

## শ্রীদাম, স্থদাম, দাম, বস্থদাম প্রভৃতি রাখালগণের সহিত শ্রীক্ষয়ের প্রবেশ।

শ্রীদাম ও ভাই কানাই! এ আবার কি হ'ল, ভাই ?

ক্লফ। ভাই প্রীদাম! আমি এই দান-ঘাটের ঘাটোয়াল হ'লেম, ভাই! কত ব্রন্ধ-যুবতী মথুরার হাটে যাবে, আমি তাদের এই দান-ঘাটে পার করব, ভাই!

স্তবল। ওরে কানাই। তোর লালা কে বোঝে, ভাই?

ক্ষণ। ও ভাই স্বল! তোরা একটু বোল ধামিয়ে চুপ্কর, ভাই! ঐ সব ব্ৰহ্মবালারা পসরা নিয়ে এইদিকে আস্ছে।

লাম। ও ভাই কানাই। ওরা এখনও অনেক দূরে আছে, ভাই।

কৃষ্ণ। ও ভাই দাম । তা হ'লেও এখনই এদে পড়বে।

দাম। ওরা এলে কি কব্বি, ভাই ?

ক্ষণ। কি কর্ব ভন্বি? তবে শোন্---

#### গীত।

আমি দান-খাটে হব কাগুারী।
তরণীতে ব'সে রব গ'ণে লব পারের কড়ি,
থেয়া দিয়ে নৌকা নিয়ে দিব রে ভাই পাডি॥

আসে যত ব্রজ-যুবতী, রসময়ী রসবতী, আমার নামে করে গতি, দিয়ে নগ্দা কড়ি;— আমি কড়ি নিয়ে ঝিকে দিয়ে সকলকে পার করি॥

> বড়াই, রুদ্দা, বিশাখা, ললিতা প্রভৃতি সখীগণ সহ রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃন্দে! এই ভ সব দান-ঘাটে এসেছি গো!

বুন্দা। হাঁ গো শ্রীমন্তি । দান-বাটে এসেছি বটে গো।

ताथा । आजा तृत्म, माबीत्क (छत्क भारत बाहे हन त्रा !

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। এ দান-ঘাটেও যে দানের কড়ি দিতে হয় গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! থেয়ায় পার হ'তে হ'লে কড়ি দিতে হয়, ভা কে না জানে গো ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! ভূমি পারের কড়ি এনেছ গো?

রাধা। ওগো বুন্দে! কড়ির জন্ত ভাবনা কি গো?

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! এএ ঘাটে যে যাঝীগিরি ক'রে, তার কাছে খাতির নেই গো বাছা! কড়ি দিতে না পার্লে সে তরীতেই চড়তে দেবে না গো।

রাধা। ভাল, ওগো বুন্দে । ভূমি একবার কাণ্ডারীকে ডাক না গো ।
বুন্দা। ওগো শ্রীমতি । ভূমি যথন বল্ছ, তথন ডাকি গো । ওহে
কাণ্ডারী । ৬হে দান-ঘাটের মাঝি । মাঝামাঝি লা রেখে কি কর্ছ গো ?
এদিকে ধেয়া নিয়ে এস, আমরা সব পারে যাব গো ।

রাধা। ওগোর্দেদ ৷ মাঝী কি বল্লে গো ! বুন্দা। ওগোঠাকুরাণি ৷ মাঝী ত সাড়া দিলে না গো ! রাধা। ওগো সহচরি ! ভবে বোধ হয় কাগুারী ভোমার কথা ভন্তে পায় নি গো।

বৃন্দা। আচছা গো, যাতে শুন্তে পায়, আরও জোর-গলায় ডাকি
া

রাধা। হাঁপোরদে ় তাই ভূমি ডাক গো! বুন্দা।—

#### গীত।

তরী নিয়ে তীরে এসে দাঁড়াও কর্ণধার।
আমরা কুলবালা, থাক্তে বেলা, হ'তে হবে নদী পার॥
হয়েছে অনেক বেলা, ব'য়ে গেল হাটের বেলা,
মথুরায় যাব অবলা, নিয়ে দিধি ছৢয়ের ভার॥
তরা নিয়ে এস মাঝী, কেন আছ মাঝামাঝি,
পার হবে বড়াই মা-জী তাই ত ডাকি বার বার॥
সামান্য যমুনা নদী, পার নাহি কর যদি,
ভয়াল সে ভবনদী গোবিন্দ কে করিবে পার॥

লিভা। কৈ গো বুদ্দে! এত ডাকাডাকি ক'রেও মাঝার সাড়া পাওয়া গেল না গো! তবে কি পারে যাওয়া হবে না নাকি গো!

বৃন্দা। ওগো ললিভে! পারে নাগেলে কি চলে, ভাই? এ সব বিকাতে না পারলে ঘরে খাব কি ক'রে গো?

বিশাখা। বলি, বুলে গো! যদি মাঝী পার না করে, ভবে কি ক'রে যাওয়া হবে গো?

বুন্দা। ওগো! খেয়াঘাটের পাটনী গার না কর্লে কি ঘাটোয়ালী রাখ্ডে পারে গো? এখনি এসে পারে নিয়ে যেতে হবে গো! ললিতা। এখনই কখন আস্বে, তার ঠিক নাই। বেলা কত হয়েছে, দেখ ছিস কি গো ?

বুন্দা। ওগো ললিভে ! ভা ভ দেখ ছি গো ! প্রায় তুপুর গত হয় গো ! ললিভা। ওগো বুন্দে। এই তুপুর গত হয়, আমরা এইটুকু পথে এদে খেয়ার জন্ম ব'দে আছি গো! কথন্ খেয়া পাব—কথন্ মথুরায় যাব—কথনই বা বিকি-কিনি করব গো ?

বুনা। ওগোললিতে ! সব হবে গো, সব হবে । আত ব্যস্ত হ'লে কি চলে গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে। ভূমি ভাল ক'রে পাটনীকে ডাক্ দেও না গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। পাটনী ছোট জাত, ওকি এক-কণার লোক গো, ভাই ডাক্ দিলেই আস্বে ?

রাধা। ওগো দৃতি ! তবে ও কথন আসবে গো।

বুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। ঠিক থেয়ার সময় হ'লেই আস্বে, ভাবনা কেন গো ?

রাধা। ওগো বুন্দে! আমার ধেন কেমন ভয় হচ্ছে গো!

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি । আমরা সঙ্গে আছি, তোমার ভয় কি গো ? রাধা। ওগো বৃন্দে । দান-ঘাটে এসে আবার দানীর কথা গুন্ছি যে গো।

বুন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। দান-ঘাটে যে দানী আছে, তাাক তুমি জান নাকি গো?

রাধা। নাগো বৃদ্দে! দান-ঘাটে পাটনী আছে, তাই ত জানি গো, দানীর কথা ভ কথন ভুনি নি গো।

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! এখানেও দানী আছে গো!

রাধা। ওগোর্নে। এ দানী সেই দানীর মত কর্বে নাত গো? বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। এ দানী কেমন দানী, তানা দেখ্লে

কেমন ক'রে বল্ব গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্ধে। এ দানীর পরিচ্য কিছু জ্ঞান কি গো?
বৃদ্ধান ওগো, শ্রীমীভ গো। এ দানীর যা পরিচ্য শুনেছি, ভা
ব্যোমায় বলি, শোন গো।

গাঁত।

রাই ধনি এই দানী দান-ঘাটের নেয়ে॥ দান নিয়ে পার করে ভরুণী

সে যমনায় তরণী ৰেয়ে॥

পারের তরীতে তুলে নিয়ে যায় যমুনার কুলে,

কড়ি নিতে যায় না ভূলে

বিনোদ নাগর নেয়ে॥

রাধা। ওগো বুন্দে, তুমি স্থাব একবার নেয়েকে ডাক গে।।

বুন্দা। ওগো নেয়ে। লা বেয়ে নিয়ে এইদিকে একবার এগ না গো!
আমরা সব পারে যাব গো।

রাধা। ওগো বুলে । ঐ যে এইবাব নেমে তরা বেয়ে কিনারে স্মাস্টে গো!

বুন্দা। ওগো রাধারাণি। এ নেয়েকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে গো ? রাধা। কৈ গো বুন্দে, আমি ত কিছু বুঝি না গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। যে তোমার কদমতলার দানী সে-ই এই দান-ঘাটের দানী গো।

#### কুষ্ণবাত্ৰা

রাধা। ওগোর্দে। তবে কি আবার কোন বিপদে পড়্তে হবে নাকি গো?

বৃন্দা। কি ক'রে তা বল্ব, বাছা ? তোমাদের মনের ভাব তোমরাই জান গো। বদি খামের মিলন-আশা পূর্ণ না হ'রে থাকে, তা হ'লে কিছু কর্লেও কর্তে পারে গো!

রাধা। ওগোবুনে। ভাহ'লে কি হবে গো?

বৃন্দা। ঠাকুরাণী গো? কি আর হবে গো! যাবরাতে লিখন আছে, তাই ত হবে গো।

রাধা। স্থী গো । আমার বরাতে কলঙ্ক লেখা আছে গো !

বুন্দা। ঠাকুরাণী গো। যদি ভোমার বরাতে কলফই লেখা থাকে গো, তবে সে কলম্ব কে ঘুচাতে পার্বে বল গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে। কপালের লেখা যা থাকে, ভাই থাক্; আমি যমুনার জলে ঝাঁপ দিই গো।

বৃন্দা। সে কি গো কমলিনি। জলে ঝাঁপ দিবে কি ছাথে গো? রাধা। ওগো বৃন্দে। আমার কি ছাথ ভুনবে গো, ভবে শোন—

#### গীত।

ওগো বুন্দে সই তুখের কথা কেমনে কই তোমারে।
আমার প্রাণের বঁধু কালাচাদ কালাকাল না বিচারে॥
যখন যেখানে পায়, তখনি ধরিতে চায়,
আমি যে মরি লড্জায় আতঙ্কে প্রাণ শিহরে॥
এক দানীরে দিয়ে দান, হারায়েছি সকল দান,
আবার কিবা দিবে দান, ভাবে গোবিন্দ দাস অস্তরে॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তা'তে আর হুঃথ কি গো ? ধেমন লোকের সঙ্গে পিরীত করেছ, তেমনি ব্যাভার পাবে ত গো ! রাথালে পিরীতের রীতি কি জানে গো ?

ললিতা। ওগো বৃদ্দে! দেখ গো দেখ—নেয়ের রূপে ষমুনার ছকুল আলো হ'রে রয়েছে গো! এমন নেয়ে ত কথন দেখি নি গো!

বৃন্দা। ওলোললিভে! এ নেয়েকে চিনিস্কি গা?

ললিতা। না গো বুলে। এ নেয়ে যে কে, তা ত চিনি না গো। তবে নেয়েকে দেখে যেন চেনা-চেনা ব'লে বোধ হচ্ছে গো।

বুন্দা। ওগো ললিতে ! ভাল ক'রে দেখ দেখি গো, নেয়েকে চিন্তে পারিস্ কি না ?

ললিতা। ইাগোর্কে। অন্থমানে মনে মনে চেনা বাচ্ছে বটে গো! বুন্দা। ওগোললিতে! কি চেনা বাচ্ছে গো? বলি, ও নেয়ে কি আমাদের চেনা নেয়ে নাকি গো?

ললিভা। ওগো বৃন্দে! ঠিক চেনা যায় না গো. ভবে ধেন কেমন কেমন মনে হয় গো ?

বুন্দা। ললিতে গো! কেমন-কেমন কি মনে হয় গো?

ললিতা। ওগো রুন্দে। কি মনে হয় ভন্বে ? আছে। তবে বলি, শোন গো—

#### গীত।

কে নেয়ে এ, চিনিতে নারি,

দেখি এ ত্রিভঙ্গ বাঁকা।

গলে বনমালা দোলে. শিরে শিথিপাথা— বাঁকা চোখে বাঁকা ভাবে আছে দৃষ্টি বাঁকা॥ মুচ্কি হাসিয়া নেষে, যাব পানে যায় চেয়ে. সেই কুলমান খেযে, জীবন-যৌবন দিয়ে,

তাব দায়ে ঠেকে জ্বাণি কুল বাখা॥

ঠেকিমু বিষম দায়, বল কি কবি উপায়,

গোবিন্দ দাস ভেবে না পায়, কিসে যায় ও পায় থাক। । রাধা ওগো বন্দে। ললিত। নেমেব রূপেব কথা যা বল্লে গো তা শুনে যে, মামি আরও ভয় পাই গো।

রুদ। ওণো শ্রীমতি । নেয়েকে দেখে ভয় থেয়ে কি হবে গোণ নেযে পারেব পাওনা কডি দান নিযেই খুশী। সে ত আর বাঘ নয় যে, খেয়ে ফেলবে গোণ

রাধা। ওগোদৃতি। তুমি আব দোর করো না গো নেয়েকে ডেকে কাছে এনে ভাশ ক'বে ওর পরিচয জেনে নেও গো।

বুন্দা। ভগে। শ্রামতি । ঐ নেধেকে ডাক্তে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে স্থামার গলা ভেঙ্কে গ্রেছে, বাছা। জার এগমি ডাকাডাকি কবতে নাবি গো।

রা ।। ওগোরকে । ভাক্তে নাবি বল্পে কি চলে গো। সামরা যে অবলা নাবা, তরা না পেয়ে পাবে যেতে নারি যে গো।

বুন্দা। ওগে। রাজনন্দিনি। যার নামে জাব ভাবপারে যায় গো, আমরা যথন তার সহচবী, তথন আমাদেব এই সামাক্ত যমুনা পারের জন্য এত ভয় কেন গে , জ্বন্য নেয়ে না আগে, আমাদেব গোবিন্দ নেয়ে এসে পার ক'রে দিবে গো। পারের জন্য ভোমার ভাবনা কি গো?

রাধা। ওগো ান্দে। তবু ত্ম এব বার এই নেরেকে ডেকে দেখ, এ কোনু নেয়ে গো ?

বৃন্দা। আচ্চা গো রাজনান্দান। আফি নেয়েকে ডাক্ছি গো, ভূমি স্থির হও, বাছা।

#### দান-লীলা

রাধা। ওগো বৃন্দে। নেয়েকে নিকটে না দেখে বে, ন্তির হ'তে পার্ছি না গো! ললিভার মুখে নেয়ের রূপ শুনে অবধি আমি অন্তির হ'য়ে পড়েছি গো!

বৃন্দা। আছো গো বাছা, আমি নেষেকে ডাকি, ভূমি শোন।
(স্থাবে) হাদে ও সন্দর নেয়ে, বিকি-কিনি গেল ব'য়ে,
কলেতে আনহ খেয়া তবা।

এ তিন সংসার, হ'ল সবে পার,

আমরা রয়েছি অনাথা নারী॥

ওচে নবীন কাণ্ডারা, দান হীনের কাণ্ডারী,

সেক্ষেচ দান-ঘাটে কাণ্ডারী।

ক'রে দিলে পার, এ ভিন সংসার,

ঘুষি ব ভোমার যশ ভব-কা ভারী॥

কুলে ে আন তরা, তবাতে চ'ডে তরি,

শুন হে শুন কাগুরা।

আমরা মধুরাতে, যাইব বিকিতে,

হবে নিয়ে যেতে দিয়ে পদতরী॥

ক্ষা ধ্রো। ডাকাডাকি কর্ছ তোমরাকে গো?

বন্দা। ওগো নাবিক। আমবা ব্রজের গোপবালা গো।

রুষ্ট। ওগো গোপবালা। তোমরা সব আমায ডাক্ছ কেন গো ?

বুকা। এতে নেয়ে। লোকে থেয়া-ঘাটে এতে মাঝাকে ডাকে কেন গো १

্রষ্ণ। ওগো। সে পারে যাবার জন্ম জীকে গো।

রুকা। তবে আমরা ভোষার কেন ডাক্ছি, তা ব্ঝুতে পার্ছ না নাকি গো?

কুষ্ণ। ওগোগোপবালা। তোমরা বুঝি সব পারে যাবে গো ?

বৃন্ধা। ইয়াগোনেয়ে! পারে যাব নাত বোঝানিয়ে থেয়া-ঘাটে গড়াগড়ি দিব কেন গো!

ক্লম্ব। ওগো, আমি অত-শত জানি না গো!

বুন্দা। তবে ভূমি কি জান গো?

কৃষ্ণ। ওগো, আমি যা জানি, ত। জানি; তেমন কেউ জানে না গো।

বৃন্দা। ওগোনেয়ে! তা হ'লে তুমি সব জান বল গে।?

कुरछ । ह्या (जा, व्यामि भव क्यानि, जाहे व्यामि भव-क्यान्हे वर्त्ते (जा !

वुन्ता। ६ त्शा त्नरह ! विन, जूमि कि त्शा ?

कुछ । एता. वामि मान-वाटित मानी ता!

বুন্দা। ওগোদানী। তুমি কি পার কর্তে জান গো?

ক্বন্ধ। জানি বৈকি গো! চিরকাল পারাপার কর্তে কর্তে আমার হাত পেকে গেছে গো! আমি পার কর্তে খুব ভাল জানি গো!

বুনদা। আচছা গোদানী ! হাল ধর্তে, দাড় টান্তেও তুমি খুব মঞ্বুত বোধ হয়—কেমন গো ?

ক্লফ। হাঁা গো! হাল ধরা, দাঁড ্টানা—ও ত আমার খুব অভ্যাস গো! নিভিট্ই আমায় ঐ হটো কাজই কর্তে হয় গো।

বৃন্দা। ওগো নাবিক। ভূমি কি ননি চুরি কর্তে পার গো ?

কৃষ্ণ। ওগো। তা পারি বৈকি গো। ননি চুরি কর্তে—বসন চুরি আর লুকোচুরি খেল্ভে খেল্ভে চুরি-বিছেটা আমার ভারি সাফাই হ'য়ে গিয়েছে গো।

বুন্দা। আচ্ছা, ওগো মাবী ! মাঝ-গাঙে ভরী ডোবাতে পার কি গো ? কুষ্ণ। ওগো, ভা পারি বৈকি গো ! জীর্ণ ভরী হ'লে তাকে ভথন ডুবিরেই ত দিতে হর গো ! সে ত আর মেরামত চলে না, নৃতন কাঠামো করতে হয় বে গো !

#### গীত।

ওগো সুন্দরী, প্রয়োজন হ'লে আমি সকলি পারি।
নিম্নে জীর্ণ তরী সিম্কুতে দিতে পারি পাড়ি॥
দেখি যদি জীর্ণ তরী, তা'তে আমি হই কাণ্ডারা,
দান-ঘাটের এই যে তরী, এ ভাসাতে পারি, ডুবাতে পারি॥
আমি যা পারি, তাই পারি, তোমরা কি যাবে পার-ই,
তবে দিয়ে কড়ি ছরিতে তরীতে যাও তরি'॥

রাধা। ওগো নাবিক ! তোমার জীর্ণ তরীতে চড়িতে ভয় হয় গো।
ক্লফ। ওগো স্থন্দরি ! আমার তরী জীর্ণ হ'লে কি হয় গো, কাণ্ডারী
ত নবীন আছে গো ? তাতেই তুফান ঠেলে পাড়ি দিব গো।

বুন্দা। ওগো নাবিক ! আমরা তবে তোমার তরীতে চড়ি গো!
ক্লফ। ওগো! তরীতে চড়ি বল্লেই কি চড়া হয় গো, তরীতে
চড়িতে হ'লে অনেক কাজ করিতে হয় গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক ! কি কি কাজ কর্তে হয় গো? কৃষ্ণ। ওগো ! কি কর্তে হয় গুন্বে ? তবে বলি শোন গো—

#### গীত।

আমি দানী এদানি এ দানী-ঘাটেতে।
দান দিয়ে তবে ধনি, পাবে পারে যেতে ॥
করিবারে পারাপার, আমি আছি কর্ণাধার,
নিয়ে যাব ঝিঁকে মেরে, স্থথে পরপারেতে ॥
দেখে এই জীর্ন তরী, ভয় কেন কর সুন্দরী,
তুফানে কি আমি ডরি, ভেবে দেখ মনেতে;—
প—৬

আমি নই কাঁচা দানী, আগে দান দাও গো ধনি, সনে আছে বাই-বঞ্জিনী, জ্ঞানে যে ফাঁকি দিতে॥

বুন্দা। ৬গো মাঝি। আমাদের পাব ক'রে দেও গো। আব দেবি ক'বোনা।

ক্কষ। ওগো হৃদ্ধি। তোমরা সং এমন সাজে কোণায় বাবে গো । বৃদ্ধা। ওগো। খামরা যেগানেই বাই না কেন গো, হুমি তরী এনে আমাদেব পার ক'লে দেও গো।

রুষণ। ওপো হেন্দরি। তরা নিয়ে যাব কি, তবী নিয়ে যে এ গণে পাবছি নাগো।

বুন্দা। কেন গো নাবিক তথাৰ আবাৰ কি হ'ল গো ?

ক্ষা। ওগো। আমি এখন ভরী নামল'ই, না নিজেকে সামলাত গো?

বুন্দা। কেন গো। বিপাকে পডেছ ন'কি গো?

ক্কা। এগো স্করি। গ্রাডা হড্কা ত্ফানে প'ডে তবীবাধ নানছে বাংগা।

वुक्ता । इट । नावा । वि दक राटा छत्रो फिरक निरम अम रहा।

ক্লকঃ গোজনবি। এগ নেও ৩বী শনেছি গো। এখন কান কিছে লাফে চ'লে ০ আৰু কথাৰ কংগৰ বেলা কাটিও না গো।

বুৰণ কেন গো, সেলার জন্য ভাবনা কি গো। এখনও খনেক বেলা আছে গো।

ক্ষা ওগো। আমি ভ ভোষাদেব সৰু এক খেরায় পার ক্বতে শাবব না গো, একে একে খেয়ায় থেয়ায় পাব ক্বতে বাভ গ'রে যাবে যেগো।

বৃন্দা। কেন গো নাবিক। একে একে পাব কবতে হবে, কেন গো ।
ক্কিন্ড। ওগো স্থানরি। আমার এ তরী জীর্ণ তরী, ৬ জনে। বেশী
তিনজন উঠলেই ভারি হ'বে তল-সই ২য় গো।

### গীত ( তুকা )

তোমরা অবলা জাতি।

একে একে পার

করিতে সবার

হইবে অনেক রাভি॥

ারীখানি ক্ষাণ, 'মতি সৌখান গুণ নব-সই,

গু'জনা বই তিন জনা নাহি যায় গো,

নে ছু'গনার একন্ধন আমি।

শুন দৰ সহ, আমি ব'লে সই, অক্ত হ'লে ভলিষে ষেভ।

সহ আছে ত, পার যে হবে মহিয়াছে ত।

নৌকার ত্রক কনের বেশি ধরে না,

খাবাৰ কম হ'লেও ভরা চলে না,

এক বন আছে ত সৈ-দৈ, সই সই.

এক মল হওগাটাই, প্রতিমাধাক্ষ নয় 🕽

ए जिल्ला मन कुड़ाहेट्य .गावित्म ८५८म माछ,

ক্ষ হ'লে ( আমার রুদে লই পুরায়ে )

नार्य ८ ५८म कामाहेरत ।

বেংশ হ'লে (বিএই-তাপে লই শু কায়ে )

( একবার দেখা দিয়ে খার দেই না দেখা )

ভেবে ভেবে যায় শু কায়ে॥

तुन्ता ।

আমরা গব শুক একমন।

এই পাটে ,'१२ यह क्रन, यह दिश कुन्तावन.

এর মধ্যে স্ব শুদ্ধ—ে ১হ পশুদ্ধ নাই।

মাপ' না গাবার মন, শুন হে রাবারমণ

( এক মন হ'বে খাছে ) ( কড়ায়ে ধরারে খাছে )

বৃন্দা। ওগো! তবে না হয় একে-একেই পাব ক'রে দেও গো। কিন্তু একটু ভাড়াভাড়ি বেয়ো যেন গো।

কৃষ্ণ। ওগো, তা বাব গো—তা বাব। এখন আগে কে পারে বাবে, এনে শারে চড গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি । তবে তুমিই আগে পারে যাও, বাছা। রাধা। ওগো বৃন্দে । তাই ষাই গো । বলি ওগো, নেযে।

রুষ্ণ। কেন গো, রুপসি। কি বল্ছ গো?

রাধা। ভোমার ভরীভে পার হ'তে হ'লে দানের কডি কত দিজে হয় গো ?

রুষ্ণ। ওগো, স্থন্দরি! এ তরীতে চড্তে হ'লে কত দানের কডি
দিতে হয়—বলি, শোন গো—

#### গীত।

আমার এ স্থন্দর না, যেবা আসি দিবে পা,
আনিবে গণিয়া কড়ি যোল পণ।
তার যদি কমী হয়, দানে মন নাহি রয়,
এক কড়া ছাড়ি না—মম পণ॥
আমি ত যুবক নেয়ে, তোমরা যুবতী মেয়ে,
গেল শুধু বেলা ব'য়ে করি রক্স-আলাপন॥
বে হবে নায়ে পার, পসরা তোল তাহার,
বল মোরে কিবা আমার দিবে গো বেতন;—
(ওই বে দেখিছ স্থন্দরী, ও দিবে এক লক্ষ কড়ি)
(এর কমে পারে না যাইব) (এক লক্ষ্য হওয়া চাই)
(যদি পারে যাবার আশা থাকে)

```
( লক্ষ লক্ষ্য ছেডে--একলক্ষ্য হওয়া চাই )
                     ( ষাব যার আরাধ্য চবৰে )
 ( এক কাহন দিবে কডি তবে আমি পার করি, )
      ( যোল আনা ধ'রে দাও ) ( নিজের ব'লে রেখো না )
   ( আমিত্ব রেখে। না স্থামত্ত্ব ) ( দশে ছয়ে যোগ ক'রে )
             (দশ ইক্রিয় আর ছয়রিপু)
    (এক পণ দিবে কডি, তবে আমি পার করি)
    ( এক পণ হওয়া চাই ) ধাকে প্রাণ, ষায় প্রাণ )
    ( প্রাণপণ হওয়া চাই ) ( আরাধ্য দেবের পদে )
 (ও কোন মহাজনের নাম লউক)
              ( মাথায় ক'রে পার করিব )
         (কোনও দিন গোবিনদাদের সঙ্গ কি করেছে )
              (ভয় করি ভক্তের নয়ন-বারি)
              ( जन (नथ (न जन इ'रा बाहे )
আপনি ব্ৰিয়া বল, পাছে যেন হয় না গোল,
     দাস গোবিন্দের বোল, সামাল আপন।
         এক আনায় হব পার, একা নায় হব পার,
বন্দা।
         (ভাল) আট আনা দিব কডি, পার কর ত্বরা করি.
       আট আনা আট আনা--আ-টানা রেখোনা.
              রূপা ক'রে টেনে নাও।
         আট আনা আট আনা—ভাতে আঁটে না
करा ।
         गात्य गात्य जुल गारे, जागि जा-श्री हुँ है ना
              ( এক গোপীর চরণ-ধূলি বিনা )
```

রন্দা। নয় জানা দিব কডি, পার কর ছরা করি,

ভামরা হরিণনয়না—নয় জানা নয় জানা,
এ পারে জামরা নযানা নয়ানা.
ভরীখানি নয়া না, ( ঝলকে ঝলকে জল ওচে )
কেবল মাঝীটি পুরাণা, ভাও জাবার পুরা না,
ভিন জায়গা ভাঙা ভাব, হাও জাবার পুরাণা॥

রন্দা। ওগো নাবিক! বেতন আবার কি নিবে গো? এ ত এক দিনের কান্ধ নয়, রোজ রোজ যাওয়া-আসা করতে হবে গো।

🗫। ওগো স্থলরি। তার জন্ম আমায় কি দান দিবে গো ?

বুন্দা। তথাে দানী। তোমায় আর কি দান্ট বা দিব গাে তবে এমাত নিতি নিতি পার কব্লে ভােমায় প্রেম-দান দিব গাে। বেতন যা দিব পাে, তাতে ভামরাই সব তােমার হব গাে।

রুষ্ণ। ওগো স্থলরি। তোমরা কুলবতী ঘবতা হ'বে, যদি এমন কথা বল গো, তা' হ'লে আমি খুশা হ'মে নিতি নিচি তোমাদের পারাপার ক'রে দিতে পারি গো।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি ৷ কেমন—দানীকে ঐ রকম বেজন দিতে রাজী আছ ত গো ?

রাধা। কেন গো বৃদ্দে! আমি তোমাদের কথা-মত কথন্ দানীকে দান দিতে গররাজী হয়েছি কি গো? আমি রাজাই আছি গো।

রুন্দা। তবে শ্রীহরি শ্রীহরি ব'লে নামে গিয়ে ওঠ গো।

রাধা। ওগো বৃদ্ধে। তুমি আমার পসরাথানি আগে তুলে দেও গো। বৃন্ধা। তা দিছি গো, তুমি আেম্টা টেনে নৌকার গুড়া ধ'রে ব'স গো।

[রাধার নৌকারোহণ ]

ক্লফ। ওগো হৃদরি! তুমি করেছ কি গো?

বাধা। কেন গো, কাণ্ডারী। আমি কি করেছি গো?

কৃষ্ণ। তোমার গৌর অঙ্গে নীল শাটা প'রে লায়ে উঠেছ গো।

রাধা। ওগো নাবিক! তা'তে কি দোষ হয়েছে গো?

কৃষ্ণ: ওগো রূপি। তোমার গায়ে ঐ শাড়ী দেখে নবখন মনে ক'রে পবন জোর বইবে গো। তা হ'লে যে আমার তরী রাথা দায় হবে গো।

রাধা। ওগোদানী ! ভবে আমায় কি কর্তে বল গো ?

রুষ্ণ। ওগো স্থলরি! তোমাকে ঐ নীল শাড়ীখানি **থ্লে ফেল্ভে** ছবে গো।

রাধা। ওগো কাণ্ডারী। তা আমি কেমনে পারি গো? নারী হ'য়ে লোক-যাঝে বসন ছাড় তে যে নারি গো।

ক্লম্ব। ওগো ধনি! তা' না পার্লে যে আমার লাথানি ভূফানে প'ডে ডুবে যাবে গো!

বাধা। ওগো মাঝি। এর কি আর কোন উপায় নেই গো?

ক্লফ। ওগো স্থন্দরি। আর কি উপায় আছে গোণ তোমার ও নবীন মেদের মত শাডীর রং ঢাক্বে কিসে গোণ

রাধা। ওলো কাণ্ডারী! যাতে শাড়ীর রং ঢাকে, তার উপায় তুমি কর গো! তুমি যে কত রঙ্গের রঙ্গী গো! জগতের সব রং যে তুমিই ঢেকে আছ গো! আমার শাড়ীর রং ঢাক্বার তুমিই উপায় ক'রে দেও গো!

#### গীত।

ওহে কালোসোনা বল কেমনে ঢাকি কালো রং। কত রং-বিরং কর, আমার শাটীর রংএ ধরাও রং॥ কর্ছ তুমি কত রং, কার আছে আর তত রং, তোমার রংএ শাড়ীর রং, বেরং ক'রে দাও অন্য রং॥ ক্বন্ধ। ওগো স্থলরি ! একটা উপায় স্থির করেছি, ভূমি ভা পার্বে কি গো ?

রাধা। ওগো কাণ্ডারী । তোমার লায়ে যখন উঠেছি গো. তখন ভূমি:যা বলবে তাই ভন্ব গো ?

ক্ষণ। ওগো স্থলরি! ভোমার গামে দই ঢেলে যদি সব সাদা কর্তে পার, তবে আর কোন বিপদ্ ঘটে না গো!

রাধা। ওতে নেয়ে! ভূমি লায়ে আমায় একা মেয়ে পেয়ে রঙ্গ কর্ছ গো ? ওগো বুলে।

রন্দা। কেন গোরাজনন্দিনি! কি হ'ল গো?

রাধা। ওগো সহচরি ! নেয়ে আমার মাধায় ঘোল ঢাল্ভে বল্ছে গো! বুন্দা। ওগো খ্রীমতি ! ঘোল ঢাল্ভে কি গৈগে ? বলি, নেডা হ'যে ঘোল ঢালভে বলছে নাকি গো।

রাধা। না গো বৃদ্দে ! একা পেয়ে নেকা মনে ক'রে ঠাট্টা কর্ছে গো।
বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! নাবিক হ'রে রাজনন্দিনীকে ঠাট্টা কর্লে
কি ওর ঠাট্টা এভক্ষণ থাক্ত গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে ! তবে আমার মাধার দই চাল্তে বল্ছে কেন গো ?
বৃন্দা। ওগো নেরে ! যুবতী মেরে পেরে মাধার দই চাল্তে চেয়েছ
কেন গো ? নিভাস্ত রাধালে-বৃদ্ধি কি কথন ভাল হয় গো ? স্বভাব ষে
যাবার নয় গো !

ক্বফ ৷ ওগো বৃদ্দে ! কিসে আমার রাখালে-বৃদ্ধি দেখ লে গো ? বৃন্দা ৷ ওগো নাবিক ! রাখালে-বৃদ্ধি না হ'লে রাজনন্দিনীর মাধার দই চাল্ভে চাবে কেন গো ? শির যাবার ভয় কর না ?

ক্বৰু। ওগো বুন্দে! ঐ নীল শাড়ীর রং ঢাক্তে দই ঢাল্তে বলেছি গো! বুন্দা। কেন গো, নীল শাড়ীর রং না ঢাক্লে কি হবে গো? কৃষ্ণ। ওগো বৃদ্দে । নৌকা মাঝে গেলে নবখন মনে ক'রে বাভাগ জোর বইবে গো। তা'তে যে ভুফান হবে গো।

বুন্দা। বলি, ওগো কাণ্ডারী ! শাড়ীর রং না-হয় দই চেলে ঢাক্লে, কিন্তু নিজের রং কেমন ক'রে ঢাক্বে গো ? তোমার ঐ নব জলধর বর্ণ দেখে যদি পবন থাতির করে, তবে শ্রীমতীর শানীতে কোন ক্ষতি হবে না গো । এইথানেই ত তোমার রাখালে-বৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছ গো । এই শুনে তুমি দানবাটের দানী হয়েছ গো ? তোমার কথা শুনে তাগি পায় যে গো !

গীত।

দানী হে. ভোমার কথা শুনে। ছঃখে হাসি পায়, লঙ্চায় বাঁচিনে । মাঠে যে হাকৃত গাই, সেই বলে আজ দান চাই. চাদেরে ধরিতে চায় যেমন গে। বামনে॥ চিরকাল খাসি যাই. দান কভু দেখি নাই, দানের দফা রফা মোরা কর্ব এতদিনে॥ একি কথা পরমাদ. ভেকের হয়েছে সাধ. গুবুরে পোকার সাধ পদ্মমধু পানে :---সঙ্গেতে আছে কিশোরী, খাটুবে না আর কোন জারি, ভেঙ্গে দিব জারিজুরি মোরা কয়জনে॥ যদি বাডাবাডি কর. জান কংস রাজ্যেশ্বর. যার ভয়েতে লুকিয়ে থাক গোপনে ;— বিস্ময়ে গোবিন্দ কয়. তহে দানী দয়াময়. যেন হ'য়ে। না নিদয় শেষের সেদিনে ॥

ক্ষণ। ওলো বুলে। নিলের কথা তোল কেন গো? আমি ত দানের কথা চুক্তি ক'রে নিয়েছি গো। আবার দানের কথা তোল কেন গো? পারে যেতে তরী চাপ্তে হ'লে দানের কডি দিতে হয়, তাকি জান না গো?

বৃন্দা। বলি, দেখ দানী। ভোমাব ও গুজ্গুজ্নি ভালবাসি না, ষা করতে হবে, সব খোলাখুলি বল দেখি গো গুনি ৪

কৃষ্ণ। ওগোবুলে। শুন্বে ? ভবে আবার বলি শোন গো— গীত ।

চড লে তবী দানেব কডি চায গো। যত গোপনারী ভোমবা এসেছ থেখায় গো॥ আমি করি মাঝীগিবি. কিকে মেরে পার করি. এখনি ছাডিব তবা, চিন্তা কিবা গ্রায় গো॥ যে চডেছে আমাব নায়ে, উনি কোনু রাজার মেয়ে. বল গো বল বুন্দে মোবে, তোমাবে স্তথাই গো:— চাই আগি পাবের কডি, তবে ত ছাডিব তরী ক'রো না আর বেশি দেরি, যাই চল ছরায় গো॥ হতেছ কেন উতলা, খোল আগে দেখি ডালা, পচা ননি হ'লে ধনি, নিব না নৌকায় গো: ভোমরা গোপের বালা. মিছে কেন কর ছলা. দাস গোবিন্দ নিঃসম্বলা, পারে যেতে চায় গো॥ বন্দা। ওগো দানী। আমরা যখন দান দিয়ে পারে যাব, তথন, বেলা খুইয়ে যাব কেন গো?

কৃষ্ণ। ওগো বুলে ! তবে কি এক সঙ্গে এক খেলায় সৰাই পার হ'তে চাও নাকি গো ?

বুন্দা। ওগো নাবিক। আমরা কুলবতী দ্বতী, আর তুমি যুবক দানী, তোমার সঙ্গে একা পারে যেতে প্রমাদ গণি গো।

ক্লা। সকলের ভারে নৌকায় যদি গুল ওঠে, তথন কি হবে গো? বুন্দা। ওগো কাণ্ডারী। তবী জলে ভারি হয়, আমরা সব নারী মিলে সেঁচ্ব গো।

রুষণ। ওগো বুন্দে! তা যদি পার, তবে এক সঙ্গে নায়ে চড্তে পার গো!

লালতা। ওগোরুদে! বলি ভন্ছ গো?

বৃন্ধ। কেন গোললিতে। ভূই—আবার কি বল্ছিদ্লো?

শলিতা। ওপো সই। এ নাবিকের চাউনি দেখে ভয় হচ্ছে, পাছে সেই দানীর মঙ করে গো?

বৃন্দা। ওলো ললিতে । জলের মাঝে—আর দে ভ্য নেই গো! বিশাখা। ওলো, আমরা স্বাইত এক লায়েই মাজি গো!

রুষণ। কিলো! তোমরা আনায় বড বিপদে ফেল্লে দেখ ছি গো। যাবে ত নায়ে ওঠ, নৈলে নেমে বাড়ী যাও, সাম্নে আঁথার পড্লে দাড় চলবে কি ক'রে গো ?

বৃন্দা। ওচে নাবিক! এখনও যা বেলা আছে, তাতে তোমার মত নাবিক মনে কর্লে অনেক যাত্রী পার কর্তে পারে গো!

ক্ষ। ওগো. দেদিন আজ নয় গো!

রুলা। কেন গো, আজ্কের দিন ত গেদিনের চেযে স্থাদিন গো! এখনও কত বেলা, তাতে সব যুবতী ব্রজবালা নিয়ে নৌকা ভাসাচহ আজ্কের দিনটা তোমার মত দানীর কাছে খুব শুভদিন গো! গীত। কেন এ দিন নয় গো সেদিন। এ যে দিন, এমন স্থাদন

ঘটে নাই আর কোন দিন॥

গত হয়েছে সেইদিন,

আগত এই দিন,

পার করিতে ধনী দীন

সমাগত সেই শুভদিন॥

পাবে না আর এমন দিন,

যুবতী পাব করার দিন,

দান-ঘাটের কাণ্ডারী দীন

ধনী হবে আ**জ** কের দিন॥

কেটে গেছে ঘোর ছর্দ্দিন,

পেয়েছ তাই এই শুভদিন.

দাস গোবিন্দ অতি দীন

ভক্তিহীন প্রেমে দীন ॥

ক্বঞ্চ। ওগো। ভোমরা সব নায়ে চ'ডে নেও গো, এইবার আমি নৌকা ছাড়ব গো।

বৃন্দা। ওগো নাবিক। আগগে আমরা নায়ে উঠে ঠিক হ'য়ে ব'সে নিই, ভার পব নৌকা ছেডো গো। ওগো ললিভে! তুই উঠে ঐ দানীর কাছ-বেঁদে বস্গে যা গো।

ললিতা ওগো বুন্দে! ওখানে রাজনন্দিনী ফেনন আছে,

তেমনি থাক্ গো, আমরা এ পাশে সব পাশাপাশি হ'য়ে ব'নে যাই আয় গো!

বুন্দা। কেন গো ললিভে, দানীর পাশে বস্তে ভব হচ্ছে নাকি গো ?
ললিভা। ওগো বুন্দে, ভয়ও নেই আর নির্ভয়ও নেই গো! বলি,
পর-পুরুষে বিশ্বাস কি গো? ভা'তে আজকাল যে রকম নতুন নতুন
দানীর আমদানি হচ্ছে, ভা'তে দানীকে আর বিশ্বাস করা বায় না গো!
এ সব যে আধানী দানা, বনেদী দানী ত কেউ নাই গো!

বৃন্দা। ভবে রাজনন্দিনীই দানীর কাছে বস্থন। দানীর গায়ের রং আর রাই ধনীর বসনের রং মিলে কেমন মানান হয় দেগা যাবে গো।

ক্লফ। ওগো বৃদ্দে! শ্রীমতীকে আমার কাছে বস্তে দিয়ো না গো, ভা' হ'লে হয় ত মাঝ-যমুনায় ভরাতুবি ক'রে ফেল্ব গো।

বৃন্দা। বল কি গো, তুমি ভরাডুবিও কব্তে পার নাকি গো?

ক্বঞ। ওগো বৃন্দে! তোমরাই আমায় ভরাডুবি কর্বে গো।

বুন্দা। ওগো কাণ্ডারী। আমরা তোমার ভরাডুবি কর্ব কিলে গো?

ক্লফ। ওগো বৃদ্দে। আমার কাছে শ্রীমতাকে বদালেই আমি নিজে অসামাল হ'রে যাব, তা তরী সাম্লাব কেমনে গো?

वृन्ता। स्टा वड़ारे-मा। ध काखाती वटन कि ला ?

বভাই। ওগো বৃদ্দে! কাজের গোডার সবাই ও রক্ষ ভরের কথা বলে গো, তা ৰ'লে যারা পারাপারে যাবে, তাদের কি ভয় কর্লে চলে গো? আমি জানি ও নেয়ে খুব পাকা নেয়ে গো!

রাধা। ওগো বড়াই-মা! এই একরত্তি বয়দে ও নেখে-গিরি শিধ্লে কবে গো?

বডাই। শ্রীমতি। এ নেরে মারের পেটে জ্বর্মাবার আগে থেকে চারকাল চারযুগ নেরেগিরি ক'রে এসেছে, তাভেই শিক্ষা পেকে গেছে গো।

রুন।। ওগোবভি-মা। এ নেষের কি মাআছে নাকি গো? বঙাই। ধ্পো বৃদ্দে।এ নেষের মাআছে কি নেই, তা ঐ নেমেকেই

রুকা। বলি, ওগো ন্বান নেয়ে। তুমি ছাত-নেয়ে, নানেয়েগিরি ভোমার ব্যবসা গোণ

কৃষ্ণ। ওগো বুলে। শামি জা ছ-েরের না হ'লেও নেযেগিরি করাটা আমার চি কেলে পেশা গো।

বুন্দ'। ওঃ, আংগে ছিল পেশা, এখন হ'বে দাঁডিখেছে বাবসা, কেমন গো ?

ক্ষণ। ভগোরদে। বেশা সাবার ব বনা গ'ল কিসে গো ? বুলা ভগো নাবিক। তবে বলি শোন গো—

জগতে ছিল যত পেশা, সবই এখন হ'ল ব্যবসা।
যে জাতিব যে পেশা, আছে কি আব সে পেশা,
পেশা ছেড়ে ছঃখ-পেষা, ধর্ছে জাত অজাতের ব্যবসা॥
গুরুগিবি যাদের পেশা, তাও এখন ঘোর ব্যবসা,
তর মন্ত্র সবই প্রসা, প্রসা পেলে ছাড়লে পেশা॥
ভাতিতে বোনে না ভাত, নাগীতে রাধে না ভাত,
নায়ে দেখে না পতেব আঁৎ, কেবল চায় সব পয়সা;—
যাবৎ বিত্তকর উপাজ্জন, তাবৎ ধন জন পরিজন,
শেষের দিনে বিনে একজন গোবিন্দ-দাণের নাই ভরসা।

কৃষ্ণ। ওগোরুদে। পরের পেশা নিয়ে ব্যবসা করে, আমি তেমন পেশাদার নই গো।

বুনদা। ওগো নাবিক। তুমি যথন রকম রকম দান সাধ গো, তথন তুমি আদাযের ব্যবণায় পাকা পেশাদার গো। দান, আদান, প্রদান, নিদান, প্রতিদান, সম্প্রদান, উপাদান, অপাদান সব দানের পেশাকে এখন পাকা ব্যবনায় দাঁড করিয়েছ গো।

কৃষ্ণ । ওণো সুন্দে। তা গোমরা যা বল, তা বল; আমার যেমন-ভেমন ক'রে পাওয়ানিয়ে কথা গো।

বৃন্দা। ওগো দানা। কভি ভ আর গাছে ফলে না, আর মানুষেও গড়ে না গো। কড়ি পেতে হ'লে পেশাদানা না শিখ্লে চলে কি গো?

ু রুষ্ণ। ওলো বুলে। থামি গুণু কডির গনাই দান সাধি না গো।
বুলা। তবে কিনের সন্য দান নাণ গো? াব তা •াবী বুজেশবাব

মিলন মাশাথ বাঝ দান সাধ' গো? শল' কদমতলার দানের কথা
মনে আছে ত গো?

রুষ্ণ। ত্রো বুলে। খামার ধন কৃতি সেই রাই-ধন গো। আমি তাব জনাই দান সাণি, বাবা তি—পারে বি —ি গিরি ধরি — কালায় দমন করি, পেত্রচারণ ক্রি গো। সেই সন্তে-ধন বিনে আমার জাবন জ'লে যায়, তাই আমি দানা হ'বে রাহ্-ধনীব কাছে দান চাই গো। রাহ্-ধনীই আনার প্রথমন, তার প্রেমবনে ধনী হ'ব ব'লে দাসথং।লথেছি — পারে ধরেছি, আবার দান-ঘারের ঘাটোয়ালও হরেছি গো হ

বুনা। ওগোরাজার মেয়ে! নেয়ের কথা শুন্ছ গো?

রাধা। ৬গে: বুন্দে! ও কথার আর কি উত্তর দিব গো! দানীকে দান দিতে ত রাজী হযেছি গো, তবে আর কি গুণাও গো? বৃন্দা। ওগো দানী। তবে আর কি গো। তোমার রাই ধনীর ত দয়া হরেছে গো। এইবার তুমি তরণী ভাসাও গো।

কৃষ্ণ ওগো রন্দে। ভোমাদের রাজনন্দিনী না বল্লে আমি এ তরণী ভাসাতে পারি নে গো।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি। দানী তোমার কাছে দান পেয়েছে কি না, তাই ভোমার কথা নৈলে আর কারু কথা শুনবে না গো। দানী ছেলেমানুষ হ'লেও অনুভক্ত নয় গো।

রাধা। ওগো রুদ্দে। ও নেষে যদি তবণী বেষে নিষে ষেতে পারে, তা হ'লে তরণী ভাসাতে বল্ছি গো।

বৃন্দা। ওগোনাবিক। ভন্লে ত গো। এইবার তরী ভাগাও গো। গীত।

ওহে কাণ্ডাবী, ভাসাও ভোমাব প্রেমেব তবী,

হয়েছে বাই কিশোবীব অনুমতি।

যে দেবে তোমায় দান, তাব এই আদেশ প্রদান,

যদি বাইতে পাব তবীখান, ভাসাও তবে ত্ববাগতি।

তবী নিয়ে দিতে পাডি.

হও যদি তুমি আনাডি,

ভবে নায়ে নিয়ে অবলা নাবী, যেয়ো না হে শ্রীপতি॥

দাস গোবিদের নাই ত কডি বিনিমূলে পাব কি তবী.

শমনেব ভয়ে কেমনে ভরি, বল হে বল প্রাণপতি।
রাধা। ওগো বৃদ্ধে। মাঝামাঝি গিয়ে আবার কোন বিপদ্ হবে
না ভ গো ?

বৃন্দা। সে কথা আমি কি ক'রে বল্ব, বাছা? আমি ত গণৎকার নই গো; ভূমি ও নেয়েকে জিজেস্ ক'রে নেও, বাছা!

রাধা। বলি, ওগো নবীন নেয়ে! মাঝামাঝি নৌকা নিয়ে গিছে কোন বিপদ হবে না ভ গো ?

ক্বক। ওগো রাজার মেয়ে! লা নিয়ে গিয়ে যদি বাতাস ধেয়ে না আদে, আর তৃকানে তরী না ভাসে গো, তা হ'লে আর ভর কি আছে গো; একটা ঝিঁকে মেরেই আধাপথ নিয়ে চ'লে যাব গো!

রাধা। ওগোনেয়ে! আর যদি জোরে বাতাদ হয়, কি তুফান বর, তা হ'লে কি হবে গো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে! তা'তেই বা তোমার ভয় কি আছে গো? নায়ে জল ভর্তি না হ'লে ত আর লা ডুব্বে না। তা তোমরা এত লোক থাক্তে জল গেঁচ্তে পার্বে না কি গো?

রাধা। ওগো দানী! যদি কেউ না পারে, ভা হ'লে কি হবে গো ?

রুষ্ণ। তাহ'লে আর কি হবে গো? যদি তরী ডুবে যায়, আমি ভোমায় আঁক্ডে ধ'রে তুলে আন্ব গো!

রাধা। বলি, ভা হ'লে কোন ভয় নেই? তুমি অভয় দিচ্ছ তগো?

কৃষ্ণ। ওগো রাজনন্দিনি! আমি সঙ্গে থাক্তে ভোমার কোন ভয় নেই, এ অভয় আমি নিভয় হ'তে দিতে পারি গো!

বৃক্ষা। সত্যিকথা ভাই! অভয়দাতা ভয়হারী হরি যথন ভোষাদের অভয় দিয়ে নির্ভয় কর্ছেন, তবে আর ভয় কিসের গো? নির্ভয়ে পারে যাই চল গো! যদি তরী ডুবে যায়, কর্ণার উদ্ধার কর্বেন; ভয় কি গো!

#### গীত।

আমাদের পারে যেতে আর নাইক কোন ভয়।
অভয়দাতা দিয়েছেন অভয়, যদি ঘটে বিপদের ভয়,
যার নামে যায় ভব-ভয়, সেই ভয়হারী করবেন নির্ভয়।
জীর্ণ তবী বোঝাই ভারি, আছে পাকা শক্ত কাণ্ডাবী,
বিকে মেরে জমাবে পাড়ি, পারে যেতে কবি নে ভয়।
দাস গোবিন্দের দেহ-তবী, পাপে জীণ দমে ভারি,

বিনে সে গোবিন্দ হবি কে হবিবে শমনের ভয় ॥ রাধা। ওগো নাবিক। তবে আর দেরি ক'রো না, এইবার নোকা ছাড় গো।

ক্বফ। ওগো। ভোমরা স্বাই বদৰ বদর বল গো। স্কলে। বদর, বদৰ, বদর। জয় বরাহদেবকী জয়। ক্রফা।—

#### গীত।

দান-ঘাটের দানীব তবী, চল্ দেখি তর তর্।
একটি টানে তুফান কেটে পাড়ি জমিয়ে ধর ॥
বহুদিনের পাকা তবী,
কত দেব-গন্ধর্বব পাব কবি,
সামান্য এই ব্রজনাবী, পার করিতে কিসের ডর্॥
গোবিন্দ হয়েছে দাড়া
ত্বরা তবী দিবে পাড়ি,
দাস গোবিন্দ ত্বা করি তবীতে চ'ড়ে পড়্॥

বুন্দা। ওগোনেয়ে একি হ'ল গো, নৌকার বে চর্ চর্ ক'রে জল উঠুছে গো!

রাধা। ওগো, দানী গো! একি হ'ল গো! এর উপায় কর গো! কৃষ্ণ। ওগো ধনি! এক কাজ কর গো. নৈলে আর ভ উপায় দেখি না, গো!

বাধা। ওগোদানী। কি কর্তে হবে বল পো! **আমরা এখনই** কর্ব গো!

ক্লফ। ওগো! স্থামার এই জ্বার্প ভরাতে ভারি বোঝাই হয়েছে গো!

রাধা। ওগো কা গুরা। এমন কি ভারি বোঝাই হয়েছে গো?
কৃষ্ণ। ওগো। ভোমাদের গায়ের কাঁচলির ভার, কুচগিরির ভার,
পসরার ভার—এত ভার কি এ নায়ে সয় গো।

রাধা। ওগোনেয়ে। তবে কি করব বল গো?

কৃষ্ণ। ওগো! তোমর! সব গায়ের বসন খুলে ফেলে দেও—পদর। হ'তে দই ছ্থ ফেলে দেও—এ সব ভাঙে ক'রে সবাই মিলে লায়ের জল দেঁচে ফেলে দেও গো, নৈলে তরা ডুব্ল গো—তরী ডুব্ল।

রাধা। ভরী ডুব্ল কি গো। এই আমি সব ধুলে ফেলে দিলেম গো। [ভণাকরণ]

কুষণ। এইবার দই ছুধ ফেলে দিয়ে ঐ ভাঁতে জল সেঁচ গো!
রাধা। আচ্ছাগোদানা। আমরা ভাই করি গো! [ভথাকরণ]
বৃন্দা। ওগোকাপ্তারী! এত ক'রেও ভ ভরীর জল মরে না গো।
এ কি জল গো?

কৃষ্ণ। ওগো, এ ষমুনার জল গো, উছ্লে উঠে নৌকায় ঢোকে গো! বুন্দা। ওগো দানী! যমুনা আজ এমন উছ্লে উঠ্ল কেন গো!

#### কুষ্ণবাত্ৰা

কৃষ্ণ। ওগো! যমুনার বক্ষে রাধাক্ষ-বিলাস দেখে, সে আনন্দে উথ্লে উঠছে গো।

ললিতা৷ ওগো বড়াই বৃডি! ভোর কথায় ভালা নারে চ'ডে বে, প্রাণ বায় গো! ভরী বে পাকে-পাকে বুরুছে, এখন উপায় কি গো?

ৰডাই। ওগো ললিতে ! শ্রীমতীকে বল্—কাণ্ডারী যা দান চায়, তাই দেওয়া হোকৃ, নৈলে উপায় নেই গো!

গীত।

না দেখি কোন উপায়, বিপদ যে পায় পায়। বাঁচে ভরী আর কার কুপায়.

বিনা সে কাণ্ডারীর কুপায়॥
পেলে স্থান যার পায়,
ভব-পারে জীব তরী পায়,
নিরুপায়ের সেই ত উপায়,

ধর এখন তাঁরি শ্রীপায়॥
কাটাতে এ তরীর তুফান,
যা চায় দানা দাও দান,
গোবিন্দ-দাসের দান,

যেন নিদানে গোবিন্দ পায়॥

রাধা। ওগো নেরে! ভরী বাঁচাও গো, তুমি যা চাও, ভােমাকে তাই দিব গো!

কৃষ্ণ। ওগো রাজার মেয়ে ! আমি তোমার চাই গো! রাধা। ওগো নাবিক, আমার ভূমি নেও গো, ভরী বাঁচিয়ে দেও গো! কৃষ্ণ। ওগো ধনি। তবু যে ভরী সামাল খার না গো! রাধা। ওগো কর্ণধার ৷ আমরা ত সব ভার ফেলে দিয়েছি, তবুও তরী সামলায় না কেন গো ?

রুষ্ণ। ওগো চাঁদ্বদনী ধনি! তোমার চাঁদমুখ দেখে আমার হাতের হাল খ'দে যাচেছ গো, তাই ভরী সামাল মানে না গো!

রাধা। ওগো নেয়ে! এখন ওসব রক্ষ রাথ গো, বাতে নৌকা বাঁচে, তার উপায় কর; স্থামাদের প্রাণে মেরো না গো!

গীত।

ওহে নৰীন নাবিক মেরো না মেরো না প্রাণে। জ্বলে ডুবাইয়ে গোপীরে নাশিয়ে

কলস্ক কিনিবে কেনে ॥

যা তুমি চাহিবে দান,

জীবন যৌবন মান,

সকলি দিব হে দান

বাঁচাও যদি এ তুফানে ॥
আর কেউ নাই হে আমার.
ওহে দানী আমি তোমার,
দাস গোবিন্দের পারের ভার

ক্রীগোবিন্দের চরণে ॥

ক্লফ। ওগোস্থলরি । আমার বুঝি রাখা বায় না গো! এইবার বাভাসে লা উলটে বাবে গো!

রাধা। ওগো নাবিক ! স্বার কি কোন উপায় নেই গো !
ক্ষণ। ওগো রাজার মেয়ে। স্বারও কিছু ভার কমালে নৌকা
বাঁচুতে পারে গো!

রাধা। ওগো নাবিক । আমরা গায়ের কাঁচলি খুলেছি—পদর।
হ'তে দই হুধ ফেলে দিয়েছি, আবার কি ফেলে ভার কমাব গো ?

কৃষ্ণ। ওগোধনি। তোমরা আপন আপন বসন খুলে ফেল গো, তাহ'লেও অনেকটা ভার কম হবে গো।

রাধা। ওগো পীতবসন। আমরা পরপ্কষের সাম্নে কেমনে বসন খুলে ফেলে দিব গো? আমরা যে কুলবতী যুবতী, ভাতে লজ্জাবতী গো! আমরা নিজেরা মর্তে পার্ব, তব্ তোমার সাম্নে বসন ফেল্তে পার্ব না গো।

কৃষ্ণ। ওগোধনি! বসন না ফেল্লে ভরাড়ুবি হ'য়ে বাবে গো!
বৃন্দা। ওগো ছলনাময়! আর দাসীদের নিয়ে ছলনা ক'গোনা গো।
এমনি-ধারা কটে ফেলে কি প্রেমের মিলন কব্তে হয় নাকি গো? আমরা
কোথা মিলন দেখে স্থী হ'তে এলেম, ভানা হ'য়ে মাঝ-য়ম্নায় এনে
নৌকাড়ুবি ক'রে মার্ভে চাও গো। বঁধু গো। এই কি ভোমার উচিত
নাকি গো?

#### গীত।

বঁধু হে, এই কি ভোমার পিরীতের বীত।
অবলা কাদালে জলে এ কেমন উচিত।
আমরা সবাই কুলবালা, সইতে নারি কোন জালা,
ত্থ দিতে এনে কালা, ঘটাও বিপরীত।
সামাল' সামাল' তরী, নয় যমুনায় ভুবে মরি,
কাঁদে যত ব্রজনারী, সেধো না তাদের অহিত।
এ দাস গোবিন্দ ভবে, ভুলো না মাঝির ছলনে,
শ্যামধনে দাও রাইধনে, এখনি হবে বিহিত।

কৃষ্ণ। ওগো বুন্দে! আমায় কেন মিছে দোব' গো? আমি ভ আগেই বলেছিলেম যে, আমার এ জীর্ণ ভরীতে হ'জনের বেশি লোক নিব না গো! ভোমরাই ভ জোর ক'রে পাঁচ-সাভজনে চ'ড়ে বস্বে গো। এখন ভার না কমালে ভোমরাও যাবে, আমার ভারধানিও যাবে। ভা হ'লেই থেয়া দেওয়া, দান নেওয়া সব উঠে যাবে গো।

বৃন্দা। ওগো মাঝি! ভোমার ভরী গেলে অমন জীর্ণ ভরী কভ পাবে গো, আমরা গেলে কি আর আমাদের ফিরে পাবে গো?

রুষ্ণ। ওগো। ভোমর। যাও, ভাতে তঃথ নেই গো। **আমার** পারাপারের ভরাথানি গেলে আর যে থেয়া চল্বে না গো।

वृन्ता। जाना इय क्रिन-छ्टे (भेटी वन्नहे शाक्रव (भा!

ক্ষণ। ওগো বৃন্দে! তা হ'লে যে, মামুষে খেরা-ঘাট ভরে থাবে গো। এক পারের লোক আরপারে না যেতে পেলে অত মামুষ সব থাক্বে কোথা গো?

বুন্দা। আমাদের জন্ত দরদ নেই, জোমার ভরীর জন্তই যত দরদ ? হাবরাত।

ক্লঞ। ওগো বুন্দে! তোমাদের জন্ম আমার দরদ হবে কিসে গো ? তোমরা ত আমার কেউ নও গো!

বুন্দ। ওগোঠাকুর ! আমরা যদি তোমার কেউ নই গো, ভবে ঐ ভাঙা ভরীখানি ভোমার কেউ নাকি গো ?

রুষ্ণ। ওগো বৃদ্দে ! ভাও বটে গো! বল্তে ভূলেছি— আরও কেউ আছে গো।

বুন্দা। বলি, সে কেউ আবার কে গো?

ক্লফ ৷ ভগোরনে ৷ সে কেউ শ্রীমতী রাই গো!

বুনা। তাবেশ ত গো! তোমার তরী যাতে বাঁচে আর ভোমার

কেউ বাতে বাঁচে, তারই উপায় কর গো! তার পর আমাদের ভাগ্যে বা হয়, হবে গো।

ক্রফ। ওগো বুন্দে ! ভার না কমালে আর ভরী বাঁচাতে পারি নে গো!

রাধা। ওগো নবীন নাবিক । জল বে আরও বেদী হ'ল গো। এইবার নৌকা ডুব্ল গো!

ক্লফ: ওগোরাজার মেয়ে । এখনও বসন খুলে ফেল গো—ভার ক্মাও গো।

রাধা। ওগো নাবিক। এই বসন খুলে ফেলেছি গো! [ভণাকরণ]

কৃষ্ণ। ওগোধনি! ভয় হয় ত আমার গলা জডিয়ে ধর গো!

রাধা। ওগো নাবিক! তাই করি গো, তাই করি। [কুঞ্জের গলা ধরিলেন]

রুষ্ণ। ওগো রন্দে! এইবার তরীও বাঁচ্ল-প্যারীও বাঁচ্ল আর কাণ্ডারীও বাঁচল গো! রিধাকে জড়াইয়া ধরিয়া বসিলেন ব

ললিতা। ওগো বৃন্দে! একি হ'ল গো! কাণ্ডারী যে কিশোরীর গলা জড়িয়ে ধ'রে হাল ছেড়ে দিয়ে একপাশে বস্ল গো! হায় হায়! আর বুঝি তরী সামালে না গো!

#### গীত।

অকস্মাৎ একি হ'ল দায় গো!
প্রাণ কেঁদে ওঠে রুদ্দে কি হবে উপায় গো॥
বামেতে ল'য়ে কিশোরী,
ভরীতে বসিলেন হরি,
খেলিল যেন বিজুরী, নবঘনের গায় গো॥

যমুনার কালো জ্বল, রূপেতে হ'ল উজ্বল, তরণী হ'ল চঞ্চল ওই প্রবল বায় গো॥ অকস্মাৎ ভয় বড়, গগনে উঠিল ঝড়,

দাস গোবিন্দ ভয় কি কর, ধর গোবিন্দের পায় গো॥

বৃদ্দা। ওগো নাবিক! একি কর গো? নেয়ে হ'য়ে রাজার মেয়েকে জড়িয়ে ধর কেন গো? ভাত—মান—কুল সব যাবে বে গো। ছাড - ছাড, কেউ দেখ লৈ সর্কানাশ হবে গো।

কৃষ্ণ। ওগোরুলে ! আমি থাক্তে ভোমার সর্বনাশে ভর কি গো ? বুলা। ওগো কালাটাদ ! তুমি নিভ্যি নিভ্যি নৃতন নৃতন দানী হ'রে, যে রক্ষের দান আদায়ের ঘটা করেছ গো, ভা'তে আমরা আর প্রাণে বাঁচিনে গো !

ক্বক্ষ। ওগো বৃদ্দে! ভোমাদের আজ প্রাণে বাঁচাব ব'লেই এই দান-বাটে কাণ্ডারী হয়েছি গো!

বুন্দা। ওগো আমনাড়ী কাগুারী। ভোষার পালায় প'ড়ে আজ আমরাধনে-প্রাণে মলেম গো!

কৃষ্ণ। ওগো বুদেদ ! তোমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা কর্তে আনিই আছি গো!

বৃন্দা। ওগো নাবিক ! নৌকাড়ুবি হ'লে ভূমিই বা কোণায় থাক্বে আর আমরাই বা কোণায় থাক্ব গো ?

কৃষ্ণ। যে যেখানে যেমন আছ গো, সে সেইখানে ঠিক তেমনি থাক্ষে গো! বুন্দা। ওগোনেয়ে । আর বুঝি থাকা বায় নাগো, তরী বে পাকে পাকে কেবল মুর্ছে গো।

কৃষ্ণ। ওগো বন্দে। যতই পাকে পাকে পাক্ থাক্ না কেন, তোমরা ভাড়ে ভাড়ে জল সেঁচে ফেল গো।

বৃন্ধ। ওগো মাঝি ! ভা ভ সেচ্ছি গো, ভবু বে পাক্ থামে নাগো!

ক্লফ। ওগো বৃন্দে, আর একটু ভার কম্লেই পাক্ থান্বে গো! বৃন্দা। ওগো মাঝি! তবে একটু ভার কমাও গো! আর তুমি এখন রাইকে ছেড়ে দিয়ে হাল টেনে ধর গো, নৈলে যে বড বিপদ্ দেখি গো!

ক্লক্ষণ ওগো বুলে। ভোমাদের কোন বিপদ নেই গো।
বুলা। ওগো নেয়ে। আমরা মরি তাতে ক্ষতি নেই গো, পাছে
রাইকে হারাই এই বড় ভয় গো।

রুষ্ণ। ওগো, রাইকে আর হারাতে হবে না গো! রাইকে আমি ধ'রে রেথেছি গো।

#### গীত।

ওগো সহচরী, হবে না হবেনা তোমরা রাই-ধনে হারা। রাই আমার আছে ধরা, রাইকে ধর্তে আসি ধরা॥ রাই তোমাদের ধন-প্রাণ. জানি তা বিশেষ সন্ধান, তাই রাইকে ধরিলাম, রবে ধনে প্রাণে ধরা। আমি যদি পাই রাই, আপনাকে আপনি হারাই, আর কি হাল ধর্তে চাই, চাই ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়া॥ রাধাকৃষ্ণে গলা ধ'রে, ভাসিব যমুনার নীরে, দাস গোবিন্দ কয় গো ধীরে, হ'য়ো না ভোমরা অধবা ॥

বৃন্দা। ওগো অবোধ অব্ঝ খানাডী মাঝি! মাঝিগিবি কর্তে এসে, কিশোরী নিয়ে জডাজডি ক'রে এতগুলি নারীকে ডুবিয়ে মার্বে নাকি গো? ভরী আর টেকে না. আর আঙ্ল-চার ডুব্লেই নিতল হবে গো!

কৃষ্ণ। ভগো বুন্দে। এই ষে বড তুফান গো।

বৃন্দা। তৃফান হ'ক্, তৃমি হাল ধ'রে তুফান কাটাও গো! এই যে বল্ছিলে ঝিঁকে মেরে পার কর্ব গো? এই রকম ঝিঁকে মার্ভে শিখেছ বৃঝি গো? তরণীর হাল ছেডে তরুণীর গলাধ'রে ঝিকে দিতে শিখেছ বৃঝি গো?

রুষ্ণ। ওগো বৃদ্দে! আমার ঝিকে দেওয়াকেমন শিক্ষা হয়েছে দেখ বে গো ? তবে এই দেখ গো! [রাধাকে দৃঢ়ভাবে জডাইবা ধরিলেন]

বুন্দা। ওগো। ও আবার কি গো?

ক্বফ। ওগো! ভোমাদের লায়ের ভার কমিয়ে দিচ্ছি গো। রাইকে নিয়ে আমি জলে ভাস্ব গো। [রাধাকে লইয়া জলে পডিলেন]

বৃন্দা। ওগো ললিতে, একি হ'ল গো। শ্রীমতীকে নিয়ে নেয়ে মে জলে ঝাঁপ দিলে গো।

ললিতা। ওগো বৃদ্দে, হ'জনে জলে প'ডে কেমন ভাস্ছে দেখ্ গো! বৃন্দা। ওগো ললিতে, বেশ ভাস্ছে গো, এ আর ডোব্বার ভয় নেই গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! কি রকম ভাস্ছে বল দেখি গো ? বুন্দা। ওগো! রাধাক্ষক জলে কেমন ভাস্ছে, বলি শোন গো— [ 季春 ]

কান্ত মরকত তরণী হ'রে।

গাসে রাধিকা নাগরী ল'রে॥
উলট কমল কমলমুখী।

তা দেখে নাগর পরম স্থী॥
পৃষ্ঠে দৃই লম্ব বেণী।
বেন হেম-পীঠে শোভরে ফণী॥
বমুনা-তরজে কেলি প্রজ।
স্থীগণ সনে আনন্দ-রজ॥
কহরে গোবিন্দ গোবিন্দ-রজ।
নিতি নব রস রমণী-স্ক॥

গীত।

ওগো সখি, ভোবা দেখ গো দেখ্,

শ্যামটাদের কিবা রঙ্গ।

কিশোর ল'য়ে কশোরী, যমুনার জ্বলে পড়ি,

করে কত স্থমধুর রঙ্গ।

করেছি কুঞ্জে কেলি,

বাসে কেলি, দোলে কেলি.

হেরেছি গোষ্ঠে কেলি,

সবার উপর এ জল-কেলি,

বাধাশ্যামের দান-কেলি,

দাস গোবিন্দের অন্তবক্স॥

শ্লিতা। ওগোবৃন্দে। হু'জনে জলে তরজে তরজে ভেনে রঙ্গ কর্তে

কর্তে এদিকে যে সব পশু হ'য়ে যাবে গো! ওদিগে জল থেকে উঠে আসতে বল গো!

বৃন্দা। ওগো ললিতে ! এ সময়ে কি ওদের কিছু বল্তে আছে গো ? পাতার দিয়ে দিয়ে রসরক্ষে যমুনা তরকে ভাস্ছে, এখন কিছু বল্তে নেই গো ? কেবল দেখুতে হয়। আমরা বল্বার ধার ধারি না, দেখুতেই ভালবাসি কেবল ; দেখি আয় গো!

বিশাখা। ওগো বৃদ্দে! আজ কার মুখ দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে-ছিলেম গো!

বৃন্দা। বলি কেন গো বিশাখা! যাত্রায় কিছু ভাষাত্রা হয়েছে নাকি গো?

বিশাখা। বৃদ্দে গো! আজ্কের যাতা যোল আনাই অযাতা গো! দানীর পালায় প'ড়ে দই হুধ খোয়ালেম—বসন খোয়ালেম—শেষে রাইকেও খোয়ালেম গো!

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! আমরা কিছুই খোরাই নি গো, সব তুলে থুরেছি। বলি, আমাদের যা কিছু আরোজন, সব ত রাধারুষ্ণের স্থাবের জন্স গো! তা সবই ত আমরা রুষ্ণের কথামত কাজ করেছি গো! ত্র্ধ দই ব্যুনার জলে ফেলে দিয়েছি, সে সব আমাদের শ্রীক্ত্মের ভোগে লেগেছে গো! ঐ দেখ গো, রাধারুষ্ণ যমুনার কালো জলে ভাস্ছে! আর সেই দই তুধ ভেসে ভেসে ওঁদেব গারে মুখে লাগ্ছে গো!

বিশাধা। ওগো বৃদ্দে। এখন ত তাই বল্বি গো! বাতাসে খই উড়ে গেলে লোকে বলে—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ। এ ও তোর তেমনি কথা হ'ল গো—কেলা দই গোবিন্দায় নমঃ।

বৃন্দা। ওগো বিশাখা! বেন-ভেন-প্রকারে ঠাকুরের নামে নিবেদন হ'লেই হ'ল গো! ভা উড়ো খৈ হ'ক আর প'ড়ো দইই হ'ক্।

ললিভা। ওগো বুনে । আজ যে বড বিপদ হ'ল গো। বুনা৷ কেন গোললিতে! আবার নৃতন বিপদ্ কি হ'ল গো ? ললিভা। ওগো বুনের। নেয়ে যে কমলিনীকে নিয়ে জলে ভাসল গো, ও যদি না ওঠে, তা হ'লে বিপদ হবে বৈকি গো।

বৃন্দা। ওগো ললিভে । নেয়ের কাজ নেয়ে করুক, আর রাজার মেয়ে তা বুরুক্। আমরা গোপের মেয়ে, আমাদের চেয়ে চেয়ে দেখাই সার গো! আর বিপদের ভয় নেই গো ললিতে। বিপদের ভয় নেই

ললিভা। কেন গো বুন্দে, বিপদের ভয় নেই কেন গো? বুন্দা। ওগো! কেন, তা বল্ছি শোন গো।

গীত ৷

বিপদে বিপদ বারণ করেন তিনি। বিপদ-ভঞ্জন কৃষ্ণ কৃপাময় যিনি॥

যাব নামে যায় ভয়, তার সঙ্গে কিবা ভয় অভিনব লীলা-অভিনয়, দেখে নে লো সন্ধনি ॥ রাধারে তরীতে নিয়ে, গোবিন্দ ছলে ছলিয়ে, যমুনার জলে গিয়ে ডুবাতে চায় তরণী:— উভয় অঙ্গ একন্তরে একাঙ্গ হ'ল তথনি ॥ শোন ললিতে সহচরী, দান লীলা নুতন হেরি. খেলিছে তরক্ষোপরি. গোবিন্দদাসের বাসনা. পেতে ওই চরণ-তরণী।।

রাধারাণী চুই করে, কুম্ণের গলা জড়িয়ে ধরে. শ্রীকৃষ্ণ খার কমলিনী. এ ভাবের ভাবুক বিনা, এ ভাব কেউ বুঝিবি না,

ললিতা। ওগোরুন্দে । মজা দেখ্ -- মজা দেখ গো! দেখুতে দেখতে

হাওয়া লেগে তরী তীরে এসে ঠেকেছে গো! আমরা এইবার নেমে পডি আয় গো। তিথাকরণ

বুন্দা। ওগো বিশাখা। তরী যখন পাডি না দিয়ে তীরে এদে ঠেকেছে গো, তখন আর ভয় নেই গো।

বিশা ।। নাগোরুদে। আর আমাদের ভয় নেই গো!

ললিতা। ওগো। একটা ভয় এখনও আছে গো!

বুন্দা। ওগোললিতে। আবার কিসের ভয় গো?

ললিকা। বুনে, রাধাখামকে তুল্তে না পার্লে বড় ভর হচ্ছে গো।

রুকা। ওগো ললিভে ! যারা জলে পড্তে ছানে গো, তারা আবার জগ হ'তে উচ্তেও জানে গো।

ললি গ। ষাক্, ভা নয় নির্ভাবনা হ'লেম। কিন্তু এদিকে আর বেলা নাই যে গো!

বুন্দা। ওগো ললিভে! বেলা না থাকাই ত ভাল গো!

निन्छ। दिना ना थाकाहे जान कि त्या, वाछी खट्ड हटव स्व त्य!!

বৃন্দা। গুলো। স্মার বাড়ী ষেতে হবে না গো, একেবারে কুঞ্চবাড়ী গিয়ে গুঠা যাবে গো।

ললিতা। ওগে। বুলে, তা যদি হয় গো, তা হ'লে আছেকের যাত্রা মনদ হবে না গো!

বৃন্দা। ওগোললিতে ! বিশাখা বল্ছিল — যাত্রা মন্দ। বলি হাঁগো, সত্যই কি আজ থাত্রাটা মন্দ হ'ল গো ?

বিশাখা। নাগো বৃদ্দে। যাত্র। ক'রে এসে দানীবেশে মিলন দেখে নেয়ের মিলন দেখছি। সঙ্গে-সঙ্গেই ষদি আবার কুঞ্জমিলন হয় গো, ভা হ'লে এ যানাটা স্থ-যাত্রাই হবে, অধাত্রা কি কুষাত্রা হ'তে পার্বে নাগো।

#### গীত।

এ যাত্রা স্থাত্রা হবে হ'লে এর পর কুঞ্জযাত্রা।
মান-যাত্রা, দান-যাত্রা, রথযাত্রা, পথযাত্রা,
আমাদের এ সকল যাত্রা, গোবিন্দের নামে শুভ্যাত্রা॥
আজি কি ক্ষণে করি যাত্রা.

কদমতলায় দান-যাত্রা,

দিবসে কুঞ্জের মাঝে দেখেছি যুগল-মিলন যাত্রা।

দশু ছুই গৃহযাত্রা,

পরে পসরা নিয়ে পুনর্যাত্রা,

দান-ঘাটেতে দান-যাত্রা, রাধাকৃষ্ণের জলযাত্রা ;—

পুনঃ সন্ধ্যা হ'লে কুঞ্জযাত্রা,

মধুর বিহার, মধুর যাত্রা,

দাস গোবিন্দের এই ভ যাত্রা, যাত্রায় গোবিন্দের যাত্রা। এ যাত্রা যেন হয় সুযাত্রা, মাহেন্দ্রকণে মাগি যাত্রা॥

রুকা। ওগো বিশাখা! জীব-জগতের যাত্রার কর্তা গোবিদ অধিকারী আমাদের সঙ্গে থাক্তে আর গোবিদের সহচরী হ'রে গোবিদের নাম নিয়ে যাত্রা কর্তে পার্লে সংসার-যাত্রা, ভব-যাত্রা, সব যাত্র। স্থাত্রা হবে। এখন যাত্রার পথের সাথা ছ'জনকে তুলে নিয়ে কুঞ্জ-যাত্রার আরোজন করি আয় গো!

ললিতা। ওঁরা ত্'জনে যে যোগ-মিলনে মিলিত হ'য়ে আত্মহারা আছেন গো, ওঁদের ডেকে এখন তুল্বে কে গো ?

বৃন্দা। কেন গো ললিতে! যোগ-মিলনের যোগ ভেলে জাগাতে যোগমায়া বড়াই-মা আছেন যে গো। বিশাখা। ওগো বৃদ্দে । তবে অমরা সবাই বড়াই-মাকে ধরি এন গো। বৃন্দা। ওগো বড়ি-মাই । এখানে এমন ক'রে একপাশে চুপ্ ক'রে ব'সে আছ কেন গো ? নৌকায় উঠে ভয় হয়েছিল বৃঝি গো।

বড়াই। কি গো বুন্দে, কি বল্ছিন গো ?

वृन्ता। अत्या विष्ठाहे-मा, व्यामना (व ताहेरक हाताहे त्या !

বঙাই। ওগো বুন্দে। রাইকে হারাই কি বলছ গো ?

বুন্দা। ওগো বড়াই-মা! নেযে যে সেই রাইকে নি**রে জলে পড়েছে,** সে ত আর উঠতে চাম না গো।

বড়াই। ওগে। বুন্দে! ওরা যে জলে থাক্তেই ভালবাদে গো, ওদিগে কি কেউ জলে থেকে তুল্ভে পারে গো?

বৃন্দা। ওগোবড়াই-মা! ভবে উপায় কি হবে গো?

বডাই। উপায় ওঁদের কুপায়, নৈলে নিরুপায় গো!

বুন্দা। ওগোবডাই-মা! নিরুপায়ে তুমিই যে উপায় গো!

বডাই। ওগো বুনে । আমি কি কর্ব, ভোরা বল গো ?

বুন্দা। ওগো বড়াই-মা! রাধা-শ্যাম জলে আসন ক'রে বোগমিলনে আত্মহারা হয়েছেন গো। তুমি তাঁদের সেই যোগভঙ্গ ক'রে জাগিয়ে দেও গো। ভোমার চরণে ধ'রে মিনতি ক'রে বল্ছি, এ উপকার ভোমার ক'রে দিতেই হবে গো!

#### গীত।

নিরুপায়ের উপায় মাগো, কর যা উপায়।
জ্বল-যোগ ভেক্তে দিয়ে স্থল-যোগ কর কৃপায়॥
জ্বানি মাগো বড়াই তোমায়, মূল তৃমি এই ব্রক্তলীলায়,
তোমার মেয়ে বৃদ্ধে বৃথায় ব্রক্ত-বৃদ্ধাবনে বেড়ায়॥

বড়াই। ওগো বৃদ্দে । আর শত ক'রে বল্তে হবে না গো, আমি সব ঠিক ক'রে দিছি গো! এখনও বেলা আছে, এই সময়ে ওঁদের নিয়ে নিজ নিজ ঘরে যেতে হয়েছে, নৈলে ব্রজলীলায় কলঙ্ক হবে গো! আর কেউ কিছু বলুক আর নাই বলুক, যারা জটিলে-কুটিলে তারা ঠিক বল্বে।

বৃন্দা। ওগো মা বড়াই! কারু বলাবলিতে আমরা ভরাই না গো। রাধা-ক্লফের অবাধ লীলায় কেউ কখন বাধা দিতে পার্বে না গো! এখন ও দের ভাক দেও গো।

ৰড়াই। ওগো কানাই। ওগো রাই। তোদের কি শজ্জা নেই গো ? দিনের বেলায় জলের মাঝে প'ডে ও কি হচ্ছে গো ? উঠে আয়—উঠে

বৃন্দা। ওগোমাৰডাই! কোন সাডাই ষে, দেয় না গো!

বড়াই। সাড়া দেবে কি গো, ওঁরা কি আর এ লোকে আছে গো, ওঁরা যে সেই নিভালোকে চ'লে গেছে গো! দেণ ছিস্ না, নিম্নে পুরুষ, উদ্ধে প্রেক্কভি ? প্রলয়জনে বটপত্রের উপর যেমন মহাবিষ্ণু। এও ক্লেনো সেই ভাব—সেই আদিভাব।

বৃন্দা। এ আদিভাবে অভাব ঘটাতে ভাবময়ী আদ্যাশক্তি ভিন্ন আর কে আছে মা? তাই বলছি, তুমি এ আদিভাবে বিভাব ঘটিয়ে দেও গো!

বড়াই। ওগো আর ভাবনা নেই। এইবার নিভ্যলোকের ভাব গিয়ে অনিভ্য-লোকের অনিভ্যভাব এসেছে গো! ভাই হু'জনের লজ্জা হয়েছে! ঐ ধীরে ধীরে ভীরেব দিকে আস্ছে গো! আমি এখন বাই, ভোরা ওদের নিয়ে ঘরে যা গো।

#### [ রাধাক্বফ উপরে উঠিলেন ]

বৃক্ষা। সাহ'ক্ প্রভূ! আছোদান সাধাগো! আর রাই ধনি! ভূমিও আছোদানী গো! এমন নাহ'লে কি প্রেম বলে গো? প্রেম কর্তে রাধাই জানে গো! রাধার নত যারা প্রেম কর্তে যার, ভারা পারে ভ ভাল, আর না পারে ভ ভাদের বাতুলভা মাত্র! এখন নাও —কাপড় প'রে ঘরমুখে রওনা হও গো! খুব বিকি-কিনি হয়েছে, আর কেন গো! বলি, রাই ধনি! এ ব্যবসায় ধনী হ'লে, না মূলধনই গেল গো!

রাধা। ওগোরুদে, এ প্রেমের ব্যবসায়ধনী হ'লেম কি মূলধনই গেল, ভাষে মূল ধনী, সেই জানে গো!

বৃন্দা। যে জানে, সে জানে —বে না জানে, সে না জানে, তাকে বে জান্তে যায়, সেও কিছু না জানে। এখন আর এখানে থেকো না, বে যার বরের দিকে চ'লে যাও গো!

রাধা। ওগো বুন্দে! ভবে ষাই গো!

বুন্দা। যাই বল্তে নাই গো, শ্রীমতি ! বল আসি গো !

রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে আসি গো! [ গমনোন্ততা ]

কৃষ্ণ। [বদন ধরিয়া] ওগো স্থলরি! কোণা বাও গো?

রাধা। কেন গো, আমি যে ঘরে যাই গো!

ক্লম্ব। সে কি গো-এখনই ঘরে যাবে কি গো!

রাধা। ওগোনেয়ে । এখন বাব নাত কথন্ বাব গো ? আর বে বেলা নেই গো ?

ক্লফ। ওগে। রূপসি! বেগা নাই তার আমি কি জানি গো! আমি তোমায় ছাড়্ব নাগো!

রাধা। ওগো দানী! কেন তুমি আমায় ছাড়্বে না গো?

কুষ্ণ। ওগোধনি! আমার দানের বেতন না দিলে আমি তোমার ছাডুৰ না গো!

রাধা। ওগো নাবিক ! ভোষার দানের বেতন কি দিব গো? কৃষ্ণ। ওগো স্থলরি ! তনবে ? তবে শোন— [ স্থরে ] হ্বাদে লোও স্থক্ষরী বেজন দেহ যোর।
তবে কামি ছাড়িব ক্ষক তোর।
বন বন চুমিব ও চাঁদ আনন।
ভবে ভ মনোরও হইবে পুরণ॥

রাধা। ওগো দানী! এথানে দান কি দিব গো? রুষ্ণ। ভবে কোথা গেলে দান দিবে গো?

রাখা। ওগো নেয়ে ! কোথা গেলে দান দিব বলি শোন গো ;—[স্থরে]

কুঞে চল, দিব বা তুমি মাগ। হিয়াপর' ধরিতে দিব অনুরাগ। গোবিন্দ দাস কহে সময়ের কাজ নেয়ের বৈতন মম মন মাঝ।

बुन्ता।---

[ জুকা ]

জলকেলি দোঁহে করিয়া।
ভীরে উঠে সহচরী মিলিয়া॥
ভঙ্ক বসন সবে পরিয়া।
রতনবেদীর পরে বসিয়া॥
দেবা করে বত সখীগণ।
দবে মিলি করয়ে সেবন॥
হরষিত রূপ হেরি মঞ্জরী।
চামর চুলাই দোঁহে যতন করি॥
দে রতিমঞ্জরী অতি স্থবে।
ভাস্ত বোগায় দোঁহার মুবে॥
বর্ণভূজারে সলিল ভরিয়া।
অনক্ষক্ষরী দানিল আনিয়া॥

অপরপ এ নৌকা-বিলাস।

কহে দীন কবি গোবিন্দ দাস॥

স্থীগণ।—[ রাধারুষ্ণকে মিলিভভাবে লইয়া বাইতে বাইতে ]

#### গীত।

নিকুঞ্জে চলিল কিশোর কিশোরী। আমরা হেথায় কি কাজ করি,

চল সবে যাই ধীরি ধীরি,
কুঞ্জে গিয়ে যুগল হেরি, সকল জ্বালা পাশরি॥
দেখ তে যে দিয়েছে নয়ন,
দেখ তাঁরে ভ'রে নয়ন,

যারে দেখ তে শিব ত্রিনয়ন, সতত শাশান-বিহারী ॥ যাঁর দেওয়া এই যুগল-চরণ, ভার যুগল যেথা করে বিচরণ,

চল দেখ্তে সেই যুগল চরণ, কুঞ্জ পথে আগুসরি॥
যুগলের পদ যুগলে,

দাস গোবিন্দ কর-যুগলে,

পালোদক পিবে প্রেম-জলে, ভবসিম্মু-জলে দিভে পাড়ি;
দান-ঘাটের কাণারী হরি.

পার করবেন ভববারি,

আমি বল্ব বদন ভরি, বোল হরিবোল হরি॥

সম্পূর্ণ

# অক্র-সংবাদ

গীতি-নাটিকা

## চরিত্র।

পাত্রী।—শ্রীরাধা। যশোদা। জটিলা। কুটিলা। বৃন্দা, ললিভা, বিশাখা, প্রভৃতি সখীগণ।

# অক্রুর-সংবাদ।

# প্রথম অঙ্ক।

রাধিকার কুঞ্জ। বুন্দার প্রবেশ।

वृन्त्।।

#### তুকা

কলম্ব ভঞ্জন, করি বংশীবদন, ছিদ্রকুন্তে বারি, আনি রাধা প্যারী, লভিলা ব্রজে স্থ্যাতি॥ ব্রজের জীবন, ত্রীনন্দ নন্দন নিভি নিভি নব, কভ অভিনব, ব্ৰহ্মভূমি রসে, রাধাক্রফ রসে. দেবলোক হ'তে, এ ব্ৰজভূমিতে, এই বুন্ধাবন, কামুর কারণ, কে এ বালক, নন্দের বালক, এমন বালকে, কখন ভূলোকে, করিয়া সম্ভব, ষত অসম্ভব, শকট-ভঞ্জন, কালীয়-দমন, ষমলাজ্ঞ্বে মোচন কারণে শ্রীমতীর মান, করিতে অবসান কত বেশ কালা ধরে। তৰ্জন্ম মানে

রাধারে করিয়া সভী। পাতিলা মোহন-মেলা। খেলিলা বিনোদ-খেলা॥ মাতিলা হরষে গোপ-গোপী আদেন দেব বছরপী॥ আনন্দে মগন রয়। বুঝি জগত-পালক হয়॥ দেখে নাই কোন লোকে। (वर्षाय भव्रय भूगद्य ॥ কর-ধুত-গিরিবর। উদ্থলৈ বাঁধা নটবর॥ ছাডি অভিযানে সম্মানে পায়ে ধরে॥

#### কৃষ্ণযাত্ৰা

কৃষ্ণ-প্রেম রসে, ব্রজধাম ভাদে, দানব নাশে শ্রীগোবিন্দ। দানব প্রকৃতি আমার হুর্মতি কহয়ে দাস গোবিন্দ॥

গীত।

ৰন, ছাড় বৃথা অহস্কার।

কেন আমার আমার, কর অনিবার

কার ভরে ভোমার এ মনোবিকার॥

ভাব তুমি কোথাকার, কোথায় হয়েছ কার,

তোমার ছিল কি আকার, পাবে কি আকার,

কোপায় ছিলে কার, জান কি প্রকার।।

এখন হয়েছ সাকার, পেয়েছ নরাকার,

আত্মীয় সবাকার করেছ অধিকাব,

যার মনে রয় অহঙ্কার, জানে না সে, সে অহং কার,

আমার আমার অধিকার, শেষের দিনে অন্ধকার:—

অধিকার-অন্ধিকার, সাকার-আকার একাকার॥

যে দিয়েছে এই আকার, তার আকার কেমন প্রকার,

সাকার কি নিরাকার বোঝ তার আকার-প্রকার,

দাস গোবিন্দের আকার, পাপে কুৎসিত কদাকার॥

ললিতা, বিশাখা সহ শ্রীরাধার প্রবেশ।

ললিতা। ওগোবুন্দে! শ্রীমতীকে এনেছি গো!

বৃন্দা। [ হুরে ] এস এস গো রাধে বিনোদিনী—ভাষ প্রেমের গরবিনী রাই ধনী, এস গো! [প্রণাম] রাধা। ওগো বুন্দে, আর প্রণাম চাই নে গো!

বুন্দা। কেন গো শ্রীমতি। আবার কি হ'ল গো?

রাধা। ওগো বুন্দে । অভাগিনীর আবার হ'বার ভাবনা কি গো ?

বৃন্দা। কেন গো, আবার ভাবনা কি গো? নিন্দের ভাবনা যা ছিল, ভা ভ ছিদ্রকুন্তে জল এনে দ্র হ'য়ে গেছে। এখন ব্রঙ্গমাঝে ভূমি ভ সভী-নারী গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে। যার অসতী নাম রটে, তার ভাগ্যে কি সতী হওয়া ঘটে গো ?

রন্দা। কেন গো শ্রীমতি ! কে ভোমায় এখনও অসতী বলে গো ? রাধা। ওগো বৃল্দে। যাবা আমায় চিরদিন অসতী বলে, তারাই বন্দ্রে গো!

রন্দা। ওগো ঠাকুরাণি গো, ওটা তাদের স্বভাবে করে। ধর—কেউ চুরি ক'রে জেল থেটে শুধ্রে গেল, আর চুরি করে না—থুব সাধু হ'ল, তবুও তাকে চোর বল্বে ? যাদের মন ভাল নয়, তারাই তা বল্বে। পরচর্চা, পরনিন্দা ক'রে বেডান তাদের পেশা, ওরা সব হুজুগে-লোক, তাই হুজুগে যা-ভা বলে গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে! যার জক্ত এতথানি অপবাদ নিলেম গো, সে কিন্তু আমার হ'ল না গো।

বন্দা। এমতী গো। পর কি কখন আপনার হয় গো?

বাধা। ওগো বৃদ্দে। যে পরকে পর ভাবে, তার কাছে পর আপন হয় নাবটে, কিন্তু আমি ত তাকে পর ভাবি না গো।

বৃন্দা। ওগো রাজ্মনন্দিনি । তুমি তাকে পর ভাব না ত কি ভাব গো ?

রাধা। ওগো রুদে। আমি তাকে আপন ভাবি গো।

বৃন্দা। ওগো কমণিনি গো! কালাকে তুমি কি রক্ষ আপন ভাব, বল দেখি—ভানি গো?

রাধা। ওগো দৃতি, তবে বলি, শোন গো— গীত।

পর ত ভাবি না তারে, সে ত আমার নয় গো পর। সে আমার উপর মাথার মণি, পর নয় সে পরাৎপর॥

> তারে যদি ভাবিতাম পর, স্থান দিতাম কি আক্মোপর,

> > না ভেবে আত্ম-পর;

যে তারে ভাবে অপর, তার কাছে সে হয় গো পর, আপন তারে করে যে অপর

সে ত তার থাকে না পর।

আমি ছিলেম পর পূর্ববাপর, নই অপর আর অতঃপর, পরকালে নয় তৎপর,

দাস গোবিন্দ গ'লে কাঁপর.

এস গোবিন্দ হৃদয় 'পর,

অভয় দেও গো পরস্পর ।

বৃন্দা। ওগো শ্রীষতি ! দেখ্ছি, ঐথানেই তোমার মূলে ভূল হয়েছে গো!

রাধা। কেন গোবুলে! কিলে আমার মূলে ভূল হ'ল গো?

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! শ্রীপতি কারু আপন নয় গো, সে সকলেরই পর গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে। সে সকলের উপর ত বটেই গো, ভাই ত সে পরাংপর গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। সে যদি ভোষার উপর, তবে পর নয় ত কি গো ? যদি পর না হ'ত, তা হ'লে ত ভোষার সমান হ'ত গো, উপর হ'ভে পার্ত না। সে যখন ভোষার উপর—জগতের স্বার উপর, তখন সে স্বারি পর গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! সে পর নয় গো, সে আমার ধ্ব আপন গো! বৃন্দা। নাগোঠাকুরাণি! সে তোমার ধ্ব পর গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! সে যে আপন নয় পর, তাতৃমি কি ক'রে জান্লে গো?

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ৷ তার ব্যাভারে সব জানা যায় গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে। ভাল ব্যাভার না হ'লেও সে ত আমায় ভালবাসে গো!

বুন্দা। ওগো বিনোদিনি! সে ভালবাসা কেমন জান গে।?

রাধা। ওলো দৃতি। সে ভালবাসাকেমন গো ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! ঠারি গাইকে লোকে ভালবাদে, না **মুখোল** গাইকে ভালবাদে গো ?

वाधा । अत्या वृत्स । जृत्धान शाहेत्कहे भवाहे जानवात्म तथा !

বৃন্দা। ওগো, শ্রীমতি গো! ছথের ক্ষম্ম বেমন ছথোল গাইকে ভালবাদে, তেমনি ভোষার প্রেমের ক্ষম্ম ভোষাকে ভালবাদে গো। গাইবের ত্থ ক্রালে ভার বেমন আদর ক'মে যায়, ভোষার প্রাণের প্রেম ক্রালে ভোষারও ভেম্নি কাদর ক'মে গিয়ে অনাদর হবে গো! রাধা। ওগোর্দে । আমার হৃদরে কৃষ্ণপ্রেম যে অফুরস্ত গো। বৃন্দা। শ্রীমতি । তা হ'লে ত তুমি কপিলে গাইয়ের মত যত্নের গো।

রাধা। ওগো বুন্দে, আমি ভেমন ষত্ব চাই নে গো!

বৃন্দা। ধংগো বাছা, তা চাইবে কি ক'রে গো? তুমি ত আর কণিলে নও গো, বছর বিয়ানে। তোমার ষত্ব ছধের সঙ্গেই শেষ, তুগন হয় ত থোরাক যোগাবার ভয়ে বেচেও দিতে পারে গো!

রাধা। ওগো এন্দে, লোকে তাই করে নাকি গো?

বুন্দা ই্যাগো শ্রীমতি ৷ তাই করে বৈকি গো় তাও দেখে-শুনে বেচে না গো, হয় ত কপাইকেই বেচে দেয় গো!

রাধা। ওগো, রুন্দে গো! তুমি গাই-ছুধের সঙ্গে আমার প্রেমের জুলনা কর্ছ গো?

বৃন্দা। তা কি করি, বাছা ? তোমার বেমন কথার ধাঁচা ? সে তোমার পর না আপন বল্ছ কি না গো, তাই এত কথা বলতে হচ্ছে। তোমাকে গাই বল্ছি কেন জান, ঠাকুর।লি ? তুমি রাখালের হাতের পুতৃল কি না, তাই বল্ছি গো! ক্বফ রাখাল বেশে বাঁশী বাজিয়ে গাই চরিয়ে বেডায়, আবার বাঁশী বাজিয়ে তোমাকেও চরায় গো। তাই তোমায় গাই মনে ক'রে সেই রাখালটা এত জ্বালায় গো! ওগো শ্রীমতি! আমরা দাসী-বাঁদী, আমাদের সব কথা কি ধর্তে আছে গো ? তবে বাছা, ক্বফ যে তোমার আপন নয় কেন, তাই বলি শোন গো—

#### গীত।

কমলিনী গো—সে কারু হয় না গো আপন। পরকে ভালবেসে সে, ক'রে লয় আপন, আবার পরকে পর ক'রে, হ'য়ে যায় গোপন॥ কালাকে যে ভাবে আপন,
তার কেবল মোহের স্থপন,
সে পর কি আপন, নাই নিরূপণ,
যে করেছে জীবন-পণ, সেই চেনে সে পর কি আপন ॥
তুমি তারে ভাব আপন,

রাখালেরাও জানে আপন, আমার আপন, নন্দের আপন, যশোদার আপন, ত্রজের আপন,

গোপীর আপন, গবার আপন, সে কথা নয় সংগোপন ॥ যখন ভেজে যাবে স্বপন, যুচ্বে বুলি আপন আপন,

> থাক্বে না গোপন, কে পর, কে আপন ;— যে পর সেই আপন, পূর্ববাপর এই নিরূপণ ;

শ্রীগোবিন্দের কুপা হ'লে দাস গোবিন্দ চেনে আপন ॥

রাধা। ওগে। বৃন্দে! ভূমি কাকে কি বল্ছ গো?

বুন্দা : ওগো শ্রীমতি ! তোমার আপন কে গো ?

রাধা। কেন গো বুন্দে! রুফ্ট সামার আপন গো!

বৃন্ধা। ওগোরাই-ধনি! কৃষ্ণ যদি তোমার আপন গো, ভবে সে তোমা' ছাড়া হ'য়ে গোপন কেন গো ?

রাধা। ওগোর্নেণ সেত আমাছাড়ানয় গো; সে বে আমাতেই আছে গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! তোমাতে দে কৈ আছে গো! রাধা। ওগো বৃন্দে! সে বে আত্মারণে আমার দেহে ররেছ গো! বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ভোষার কি আঅবোধ হয়েছে নাকি গো? বল দেখি—আত্মা কোথায় থাকে গো?

त्राथा। अत्रा तृत्म ! व्याचा घटे घटे थाक त्रा !

বৃন্দা। ওগো শ্রীষতি । স্থাত্মাকে কেউ দেখতে পার না কেন গো । রাধা। ওগো বৃন্দে । ধারা স্থাত্মাকে চেনে, তারা স্থাত্মাকে দেখতেও স্থানে গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। তুমি কি আত্মাকে চেন গো? বল দেখি, আত্মাকে? কিরূপ ঘটে বিবাজ করেন?

রাধা। ওগোরুদে। ভবে বলি শোন গো-

ক্তে আপন বল গো?

#### গীত।

আত্মা আমার পরমাত্মা, আত্মারাম সেই কৃষ্ণধন।
'আমি' বুলি সাল্ল হ'লে তবুও তার হয় না নিধন॥
সাকারে রয় ব্রজপুরে, গোলোক ভূলোক িপুরে,
জীবাকারে রয় নীরাকারে, নিরাকারে সেই ব্রহ্মধন॥
আত্ম অর্থে বলে আপন, সে আপন চেনে যে জ্বন,
সেই ত চেনে পর-আপন ক'রে যোগ-সাধন;—
শ্যামকে যদি দেখ্তে আপন, মনের কথা রাখ্তে গোপন,
দাস গোবিন্দের অসার স্থপন বিষয় বিভব, রত্ম ধন॥
বন্ধা: শ্রীমতি গো! ভোষার এমন আত্মজান হয়েছে. তবু তুমি

রাধা। ওগো বৃন্দে! কৃষ্ণ যে, জীবনেহের প্রাণ গো!
বৃন্দা। ওগো ধনি! জীবের সেই প্রাণই আপন গো! কৃষ্ণ আপন
নয়, পর গো!

রাধা। বুন্দে ! কৃষ্ণই ত আমার প্রাণ গো, ভাই ত কৃষ্ণ আপন গো।
বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! কৃষ্ণ তোমার প্রাণ হ'লে, ভার অদর্শনে
এতক্ষণ যে তোমার জ্ঞানও হারা হ'ত গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে! জ্ঞানহারাকেন হব গো? কৃষ্ণ যে প্রাণরূপে দেহে রয়েছে গো!

বৃন্দা। ওগোঠাকুরাণি! তুমি তবে সেই প্রাণরূপী রুষ্ণকে ভালবাস গো। সে নিরাকার রুষ্ণ খারে তুষ্ট হবেন গো! এ সাকার রুষ্ণকে সম্মন্ত করা বড কট গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে। যে ক্লফকে তৃষ্ট কর্তে জানে, সে সাকার নিরাকার সব আকারেই তুষ্ট করে গো।

বুন্দা। ওগো বাছা! আমাদের অত ক্লফ্ড-ভৃষ্টি বোধ নাই গো! ভোমার সে বোধ হয়েছে ব'লেই ভূমি রাধা হয়েছ গো! আমাদের সে বোধাবোধ নেই ব'লেই আমর। ভোমার দাসী হয়েছি গো!

ললিভা। ওগোর্দে । যার যেমন ভাগ্য গো। কথায় বলে না— যার যেমন মন, ভার ভেমন ধন ?

রন্দা। ওগো ললিতে। সে ত হাতে-হাতে দেখা যাছে গো! প্রীমতীর বেষন মন, প্রীপতিরও তেমনি মন। আমাদের মন বেষন, আমাদের প্রতি প্রীপতির মতিও তেমন। প্রীমতীর মন সরল, ডাই সে কৃষ্ণধনের অধিকারিলী, আমাদের মন অসরল, ডাই আমরা কৃষ্ণ-সঙ্গিনী হয়োছ গো।

### গীত।

যার বেমন মন, তার তেমন ধন, হবে না তা বলিতে।
আব্দ যে রাব্দা সিংহাসনে, কাল সে ছিন্ন বসনে,
ভিক্ষা করে পথে পথে কত অলি-গলিতে॥
প—১

#### কৃষ্ণবাত্ৰা

দেখ জটিলা কুটিলার মন,
মায়া-জাঁধারে ঢাকা কেমন,
আয়ানের মন যেমন তেমন
দেখ লো প্রমাণ ললিতে॥
পঞ্চভাবে শ্রীকৃষ্ণের মন,
প্রপঞ্চ জীব পায় যেমন,
ভাবহীনে না পায় তেমন,
হয় শমন-ধামে চলিতে॥
দাস গোবিন্দ ভাবহীন,

দাস গোবিন্দ ভাবহীন, ভক্তিহীন, প্রেমহীন, সাধন ভক্তন-বিহীন,

মতিহীন তাই এ ক**লি**তে ॥

রাধা। ওগো বৃদ্দে! সে আমার পর হ'ক্, আপন হ'ক্, বা আছে, আমারই আছে; পরে বা হয়, তা আমারই হবে! এখন তোমরা আমায় শুম মিলায়ে দেও গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! শ্রাম তোমার এখনই এল ব'লে গো।
রাধা। ওগো বুন্দে ! আবার কথন্ আস্বে গো! আমি আজ তার
কাছে যে, বিদায় নিব গো!

বৃন্দা। সে কি গো শ্রীমন্তি! ও আবার কি অলক্ষুণে কথা গো!
রাধা। ওগো গুলে। বখন এত ক'রেও আমার কলঙ্ক গেল না গো.
ভখন আর আমার শ্রাম-প্রেমে কাজ নেই গো!

বৃন্দা। ওগোঠাকুরাণি! কোন জিনিষে অনাস্থা ক'রে কাজ নেই বল্ডে নেই গো! ডা হ'লে ইচ্ছাময় ভগবান্ মনের ইচ্ছা মত ফল দেন গো! মামুষের মর্বার সময় হ'লে সে প্রায়ই বলে—মরণটা হয় ত বাঁচি ? এও আবার পাছে তেমনি হয়, তাই ভয় পাই, বাছা !

রাধা। নাগো বৃন্দে! সভ্যিই বল্ছি—লোকে যাতে কিছু না বলে,
আমি ভাই কর্ব গো! শ্রাম প্রেমে আর আমার প্রয়োজন নাই গো!

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! লোকে যাতে কিছু না বলে, এমন কর্তে হ'লে ত ত্ব'জনকে ত্ঠি হৈ হ'তে হবে গো !

রাধা। হাঁা গো বৃদ্দে । আমি ভ তাই স্থির করেছি গো !

বৃন্ধা। ওগো ধনি ! কি স্থির করেছ, ভা কি শুন্তে পাই না গো ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে ! আমি দেশত্যাগী হব গো ।

বৃন্ধা। ওগো রাজনন্দিনি ! ভূমি দেশত্যাগী হ'য়ে কোথা যাবে গো ?

রাধা। যে দেশে কালা নেই, আমি সেই দেশে যাব গো বৃদ্দে !

বৃন্ধা। ওগো বিনোদিনি ! কালা ভোমার কোন্ দেশে নেই গো ?

সে যে সর্বব্যাপী সর্বময়, স্ক্কোল সর্বস্থানে বাস করে গো !

গীত।

সে যে সর্বব্যাপী সর্বনয় সর্বেশর।
সর্বস্থানে আছেন সদা সেই পরম ঈশর ॥
কিশোরী গো তোমার কিশোর,
নয় শুধু তোমার প্রাণেশ্বর,
গোপেশ্বর ব্রজেশ্বর জগজ্জীবের ঈশর ॥
সর্বস্থান বায়ুরূপে,
সন্বব্যাপী বছরূপে,
অরূপে স্বরূপে, জাবরূপে, গশুপক্ষী রূপে;

কোণায় থাকে কিরূপে, জানে তা শিব বিশেশর ॥

# ব্রহ্মা যার করে সাধন, ইন্দ্র করে আরাধন,

হরের সর্ববন্ধ ধন, গোরীর আরাধ্য ধন, ত্যাগ ক'রো না গোবিন্দ-ধন, মান অভিমান পাশর'॥

রাধ।। না গো বৃদ্ধে। তুমি ওকথা ব'লোনাগো! ভার জন্ত সক্ষত্যাগী হয়েছি, এইবার দেশত্যাগী হব গো!

বৃন্দা : দেশভ্যাগী হ'ল্পে যে, কালাহীন দেশে যাবে বল্ছ, তা কোন্ দেশে কালা নেই, তা জান কি গো ?

त्राक्षा । अत्या दुत्तर ! व्यामि मश्राप्त या रा !

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! সে মথুরায় কালা নেই বটে, কিন্তু পথে বেতে কালা আছে গো! তা ছাড়া তোমার কালো বাস, কালো কেশ, কালো নয়ন-তারা বে, তোমার সঙ্গে বাবে গো? তুমি কালো ছাড়া থাক্বে কেমনে গো? অভএব তোমার দেশত্যাগী হওয়া হবে না গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! দেশত্যাগী না হই ত স্থানত্যাগী হব গো! বৃদ্ধা। ওগো শ্রীমতি! কোন্ কোন্ স্থান ত্যাগ কর্বে গো?

রাধা। ওগো বৃদ্দে! যে যে স্থানে কালা থাক্বে, সে সৰ স্থানে যাব না গো, একবার ফিরেও চাব না গো!

বৃন্দা। ওগো রাজকুমারি ! বাঁশী শুনে থির থাক্তে পার্বে ত গো ? রাধা। ওগো স্থান্ধে ! ভোমরা তাকে বারণ ক'রে দিও—সে যেন আরু বাঁশীতে আমার নাম গায় না।

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! বাদীতে ভোমার নাম গাইবে না ও আবার কার নাম গাইবে গো ?

রাধা। ওগো বুন্দে! ভাকে চক্রার নাম গাইতে ব'লো গো!

বৃন্দা। ওগোরাসেশরি! বাঁশী সে বৃলি বল্বে না গো, লে যে রাখানামে সাধা বাঁশী গো! সে কি চন্দ্রার নাম বল্তে পারে গো? ও নাম বল্তে গেলে বাঁশের বাঁশী বুলে বাবে গো।

রাধা। ওগো বুন্দে! আমি তাকে দিব্য দিয়ে মানা ক'রে দিব গো! বুন্দা। ওগো শ্রীমতি! তা হয় না গো—হয় না। চকাচকি দিবসে দিব্য মান্লেও আর রাত্রে দিব্য মানে না গো! তথন দিব্য ছাডা, বে গুণ-পোড়া, মা হুগার হাতে খাঁড়া!

রাধা। তা হ'লে কি হবে, গো বৃন্দে, তবে কি প্রাণভ্যাসী হব নাকি গো ?
বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! প্রাণভ্যাসী হ'লেও কালা ছাড়তে পার্বে
না গো! কালো কেশ—কালো কাপড—কালো তারা, তারা ত সব
সঙ্গেই থাক্বে গো! দেহান্তে যদি সৎকার হয়, তা হ'লেও পুডে কাল ছাই
হবে গো। যমুনার জলে ফেলে দিলে কালো জলে ভাসবে গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে ! তবে আমি আর কিছুতেই কুঞ্চে আস্ব না গো ! বৃন্দা। ওগো প্রীমতি ! ও কথা ঠিক থাক্বে না, বেঠিক হ'য়ে যাবে গো ! রাধা। ওগো দৃতি ! আমি ঠিক বল্ছি—ম'রে গেলেও আর কুঞে আসব না গো !

বৃন্দা। গুগোরাজনন্দিনি ! বলি, বাছা ! তার উপর অভ অভিযান কেন গো ? তিনি তোমার কলঙ্ক মোচনের জন্য ক্লফকালী হয়েছেন— ছিদ্রকুত্তে জল আনিয়েছেন, তবু তোমায় লোকে কলঙ্কিনী বল্বে গো ? যারা বলে, তারাও এর পর আর বল্বে না গো!

#### গীত।

ও রাই, নিন্দুকের কথায় দিয়ো না ক' কান। নিন্দা কর: স্বভাব তাদের, নাইক কোন কাণ্ডজ্ঞান ॥ শ্যাম ভোমার উপপতি, দেখে যত উপজাতি,
জগৎপতি ভোমার পতি, সাধনায় পতি আয়ান ॥
গোলোক-লীলা বৃন্দাবনে রাই ভোমারই কারণে,
এ দাস গোবিন্দে ভণে স্থির করে আপনার প্রাণ ॥
রাধা: ওগো বৃন্দে! আমি প্রাণত্যাগই স্থির করেছি গো!
বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি! কিরপে প্রাণত্যাগী হবে গো!
রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যমুনার জলে ভূবে মর্ব গো!
বৃন্দা। ওগো প্রীমতি। সে কালো জলে যে কালা আছে গো! তথন

গীত।

মরবে, না কালার রক্ত দেখাবে গো ?

ও রাই মরিবে কি হেরিবে তার রক্স।
কালো জ্বলে কালো কালা করে কত রক্স;
রক্স হেরি রক্তময়ী, পণ হবে তোর ভঙ্গ॥
কালো জ্বলে ভাসে ত্রিভঙ্গ, কালো জ্বলে কালো অঙ্গ.

অপাঙ্গে হেরি তরঙ্গ, বিধিবে মনে অনস।
শাম-অক স্বর্গ-অঙ্গ তুই মঙ্গ এক অঙ্গ,
দাস পোবিন্দের পাথ অঙ্গ, নিদানের শমন আতি ।
রাধা। ওগো বৃন্দে! তবে দেশত্যাগী—স্থানত্যাগী কি প্রাণত্যাগী
কিছুই হওয়া হবে না গো।

বুন্দা। ওগোরাজনন্দিনি ! তাবদি নাহয়, তবে কি কর্বে গো ? রাধা। ওগোবৃন্দে ! আমি কালাকে ভূল্ব গো ! বুন্দা। কেন গো শ্রীমতি ! আজকাল কালার উপর এমন বিরূপ

(कन (ग्री ?

রাধা। ওগো বৃদ্দে, কালার উপর বিরূপ না হ'লে বে আমার কুলে কালি পড় বে গো।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি । সে বা হবার, তাত হ'য়ে গেছে গো! এখন কালা ভুল্লে ত কলক যাবে না গো ?

রাধা। ওগো বুলে। চোর যদি সাধু হয়, তাকে কি কেউ সাধু বলে না গো ?

রন্দা। ওগো রাজবালা ! চুরিতে আর লুকোচুরিতে ভকাৎ আছে গো ! বাধা। ওগো দৃতি ! তা' হ'লেও আমি কালাকে ভোল্বার চেষ্টা কর্ব গো।

বুন্দা। ওগোরাজনন্দিনি । কেমন ক'রে কালাকে ভূল্বে বাছা, বল ত গো ?

রাধা। ওগোর্দে। তবে বলি, শোন গো!

#### গীত।

কালাকাল দেখ্ব না আর, ভূগ্ব এবার চিকণকালো। কালো ভেবে কালে কালে, আমার নামে পড়্ল কালো॥

কালো যমুনায় নাচি যাব,

কালো কেশ না বাঁধিব,

কালো তারা উপাড়িব, দেধ্ব না আর তমাল কালো॥

চাইব না আর কালো আকাশে, যাইব না আর কালো সকাশে,

কালো কে না ভালবাসে, দাস গোবিন্দের নিদান কালো॥
বৃন্দা। ওগো ঠাকুরানি! কালোকে ভূল্তে এত কর্বে গো?
রাধা। ত্যাগো বৃন্দে! কালোকে ভূল্তে আমি এই সব কর্ব গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতী ! ত'াতেও বদি কালো তোমার সঙ্গ-ছাডা না হয়, তা হ'লে কি করবে গো ?

রাগা । ওগো রন্দে ! ভুল্ব মনে কব্লে ভুল্ভে কভক্ষণ গো!

বুন্দা। আচ্ছা গো ধনি, সেইদিন দেখা যাবে গো!

রাধা। ওগো বুলে। সেদিন কেন গো, আঞ্জের দিন— এখনই দেখ্তে পাবে গো। তুমি একবার তাকে আমার কাছে ডেকে আন গো।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি ! তা'কে ভুল্বে ষে গো, তবে আবার ভেকে কি হবে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! ভা'কে আমার শেষ কথা শুনিয়ে দিব গো।

বুন্দা। ভগোকমলিনি! তোমার শেষ কথা কি গো?

রাধা। ওগোর্দে ! আমার কালাতে আর কাজ নেই, এই শেষ কথা গো!

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে সব যা হবে, পরে হবে। এখন থেকে মুখের কথা থসিয়ে ফেলে শেষে যদি সাম্লাতে না পার গো, তখন যে আবার দায়ে ঠেকতে হবে গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে। আমি আর দায়ে ভরাই না গো! এখন প্রেমদায়ে এ প্রমদায় বিদায় দিলেই বাঁচি গো!

গীত।

ওগো বৃদ্দে সই, ভোরে কই
ভয় করি নে আর কোন দায়।
সকল দায় নি-দায় হব,
কালা যদি দেয় গো বিদায়॥

কালার প্রেম হয়েছে দায়, যেন হাতী পড়েছে কাদায়, কত সাধায়, নিয়ত কাঁদায়

সপ্তয়া দায় এ প্রেমের দায়॥
হ'ল গোপন প্রেম দায়,
লজ্জা দেয় এ প্রমদায়,
এ দায়ের নিতে আদায়,
দাস গোবিন্দের বিষম দায়;—

গোবিন্দ রাখিবেন দায়॥

পড়ব যখন শমন-দায়

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি ! তুমি বাছা হয় ত মনে মনে এমন পণ কৰেছ ব'লে সে হয় ত আস্ছে না গো ! যতই হ'ক্—তারও ত লজ্জা আছে গো। মান ক'রে পায়ে ধরিয়ে অপমান করেছ, প্রেমের দায়ে তাকে দুদাসধং লিখিয়েছ, তাই বৃঝি, সে আজ সেই অভিমানে আস্ছে না গো !

রাধা। ওগো বৃন্দে, না আনে, তাকে খুঁজে নিয়ে এস গো! বৃন্দা। ওগো বিশাখা। ভন্ছিদ্ গো।

বিশাখা। কেন গোরন্দে দৃতি। কি বল্ছ গো?

বুন্দা। ওগো বিশাখা! প্রীমতীর মতি এমন হ'ল কেন গো?

বিশাখা! ওগো বুলে! জালায় হয়েছে গো! শ্যাম কি শ্রীমতীকে
কম জালায় জালিয়েছে গো! তাই রাই আজ তার প্রতিশোধ নিচে
গো! সেদিন পায়ে ধরিয়েছে, আজ আবার প্রেমের পথে কাঁটা দিবে গো.

বৃন্দা। ওগো বিশাখা। তুই একবার শ্যাম স্থার দেখা পাস্ কিনা, দেখে আয় গো! বিশাখা। ওগো বৃদ্দে ! এখন এ সময়ে কোণা তাঁর দেখা পাব গো ?
বৃদ্দা। ওগো বিশাখা! শ্রীদামের কাছে গেলেই সব সন্ধান পাবি।
বিশাখা। ওগো বৃদ্দে ! শ্রীদাম কি শ্রীমতীর জন্য শ্রীপতির খোঁজ
ব'লে দিবে গো! সে যে এখন শ্রীমতীর প্রতি সাপে-নেউলে গো! সেদিন
দ্ব'জনে খুব শাপাশাপি হয়েছে যে গো! শ্রীদাম যে শ্রীমতীকে শত বৎসর
ক্রম্ম-বিরহিণী হ'য়ে থাক্তে শাপ দিয়েছে গো, সে কি শ্রীপতির সন্ধান
ব'লে দিবে গো?

বৃন্দা। ওগো বিশাখা ! ভালেবে গো, ভালেবে ; তুই একবার গিয়েই দেখ্না গো! শ্রীদামের কাছে খবর না পাস্— আসল ঠিকানায় নন্দ ষশোমভীর কাছে চ'লে যাবি গো! বল্বি— ভার কুঞ্জে আসা চাই-ই— শ্রীমভীর ভুকুম।

#### গীত।

বিশাখা ব'লো সখারে, কুঞ্জে আসিতে সম্প্রতি।
শ্রীমতীর এই অনুমতি সেই ব্রজপতির প্রতি ॥
করেছে রাই শ্যাম-পিরীতি, হয় নাই তাতে স্বসম্প্রতি,
পিরীতের রীতি বিপরীতই, বিচ্ছেদে বিনাশে প্রীতি ॥
নিয়ম মত যথারীতি. কুলবতী করে পিরীতি.
তবু তার হ'ল অখ্যাতি, গুপ্তপ্রেমের কি কুরীতি ॥
ব'লো তুমি শ্যামের প্রতি, শেষ হ'ল রাই-পিরীতি,
দাস গোবিন্দ হয় গো প্রীতি, পেলে নিদান-কালে নিক্কৃতি ॥
বিশাখা। ওগো বৃদ্দে! আমি অভ কথা বল্জে পার্ব না গো!
কেবল তার খবরটা জেনে আস্ব—খার তাকে আস্তে ব'লে আস্ব গো।

বৃন্দা। ওগো বিনোদিনি। এখনও সময আছে গো, এখনও অভি-নান ভাগে কর গো।

বাধা। ওগো বুলে। এ অভিমান আমার বাবে না গো। বর° বার ওপব অভিমান— সে বাবে, বার জন্ম অভিমান— সে প্রেম বাবে, তবু আমার এ অভিমান বাবে না গো।

রুন্দা। ওগো বাছা। ভোমার মানে মানে খ্রাম ভেতে-পুডে থাক্ হ'য়ে আছে, এর ওপব অভিমান দেখিও না গো। তা হ'লে মানে মান ক্ষয় হবে গো।

বাধা। ওগোবৃদ্দে। ভাষ প্রেমের কলঙ্ক মান তাতে আমার আর কাজ নেই গো।

বুন্দা। ওগোঠাকুরাণি। বার বার ওকথা ব'লো না গো, সে শুন্লে বড ব্যথা পাবে গো।

রাবা। ওগোদ্ভি। তুমি ও কথা বলতে মানা ক'বোনাগো, সভ্যই আমমি এ প্রেম রাগ্র নাগো।

বুনদা ওগো, প্রেমম্মী গো। তোমাদেব এমন প্রেম কি বাধ ব ন' বলা চলে গো, এ যে চিরকেলে প্রেম গো। আকাশে বধা না থাক্লেও যেমন নদাতে জল আপনিই আদে, তেমনি তোমার মনে প্রেম-আশা এখন না থাক্লেও কালে আবাব সে আশা হ'তে পারে গো।

রাধা। ওগো বন্দে! সে আশার মুখে ছাই দিব গো।

বৃন্দা। ওগো, বেখানে বেশি টানাটানি, সইথানেই ছেঁডাছেড়ি।
মান করেছ, পাষে ধ'বে সেধেছে, তোমার জন্ত গোঠে গোচারণ করেছে
— নন্দেব বাধা বহন করেছে, আব তুমি ভাকে ও কথা বল্ছ গো বাছা ?
এইজন্তই ত আগে বলেছিলাম গো, কৃষ্ণ ভোমার আপন নয় পর, তুমিও
ক্ষেত্র আপন নও, পর গো।

#### গীত।

পর না হ'লে পরের মনে ব্যথা দিতে কে পারে। আপন-জনের মনে ব্যথা, আপন-জন কি দিতে পারে॥

> মুখে বল আপন-আপন, কেউ কারু নয় গো আপন, গোপন প্রেমে আপন পণ,

চট্লে. প্রেম কে রাখ্তে পারে॥ শ্রীগোবিন্দের সনে প্রণয়, সে প্রণয় ত সামান্য নয়.

প্রণয়ে বাঁধা নন্দ-তনয় নিতে শ্রীরাধারে পরপারে॥

দাস গোবিন্দের ভাগ্য মন্দ, গোবিন্দে হেরিতে অন্ধ

ভাগ্যদোষে নিরানন্দ,

আশঙ্কা সেই ভবপারে॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! একটু স্থিরমতি হও গো, ভোমার কুটিলমতি ননদিনী কুটিলা এইদিকে আস্তে পারে গো!

রাধা। ওগো বৃদ্ধে। কুটিলে আর এখন কি জন্ত আস্বে গো ? বুন্ধা। ওগো ঠাকুরাণি। কেন বে আস্বে, সেই ভা জানে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! এ আবার আমার কি হ'ল গো?

বৃন্দা। কেন গো খ্রীমন্তি! তোমার কি হ'ল গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে সৰ অলক্ষণ দেণ্ছি গো?

বুন্দা। ওগোঠাকুরাণি! কি অলকণ দেখছ গো?

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমার দক্ষিণ নয়ন নৃত্য কর্ছে গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! ওটা বোধ হয় পিত্ত-দোষে হচ্ছে গো!

রাধা। ওগো সহচরি । আমার প্রাণ যে কেমন চঞ্চল হচ্ছে গো।
মনে হচ্ছে, কে যেন ভাকে মুস্ডে ধরেছে গো।

বৃন্দা। ওগো শ্রীমন্তি। তা হ'লে ওটা বোধ হয় বায়ু-প্রবলে মটেছে গো!

রাধা। ওগো বৃলেদ। আমার মাথাবে ঘুর্ছে গো! চক্ষে আঁথারময় দেখি গো!

বৃন্দা। ওগো-রাজনন্দিনি। ওটা চর্কালভা গো! স্থির হ'য়ে থাক্লেই স্বস্থ হবে গো!

রাধা। ওগো বুলে ! বিশাখা এখনও কেন এল না গো ?

বুন্দা। ওগো এমতি। হয় ত সে ঠাকুরের কোন সন্ধান কর্তে পারে নি গো!

বাধা। আছে।, বৃন্দে গো! তবে আমার কি হবে ? শ্যাম কি আমার ভুলবে গো?

বুন্দা। তা ঠাকুরাণি গো! তুমি যথন তাকে ভূল্ব ব'লে পণ ক'রে বসেছ, তথন সে আর ভোমায় ভূলতে পার্বে না কেন গো?

রাধা। নাগোরুলে। আমি ভাকে ভূল্ব নাগো!

বুন্দা। ওগো বাছা। এই যে, একটু আগেই বল্ছিলে—ভাকে কাজ নেই, ভাকে জুল্ভে চেষ্টা কর্ব—দেশভ্যাগী স্থানভ্যাগী প্রাণভ্যাগা হব, এর মধ্যে সে মত্পাল্টে গেল, বাছা ?

রাধা ৷ ওগো বৃদ্দে ৷ মনে হয় আমার গোবিন্দের কোন অমকল ঘটেছে গো ?

## গীত।

ওগো বৃদ্দে গোবিন্দের সমাচার না পেলেম।
নিরানন্দে তাই ত এখন কাল কাটাইলেম।
গিয়াছে সেথায় বিশাখা, আনিতে সেই শ্যাম-সখা,
বিনা প্রাণসখার দেখা প্রাণ রাখা দায় ঠেকিলেম।
বলেছে গো ননদিনী, মোরে কত মন্দ বাণী.
দাস গোবিন্দের বাণী পেয়ে মণি হারালেম।

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি। বলি, গোবিন্দ যদি ভোমায় ভূলে থাকেন.
ভবে সে ত তোমারই ভাল গো! তুমিও ত তাকে ভূল্তে চাইছিলে গো।
রাধা। ওগো বুন্দে! তখন না বুঝে বলেছিলেম গো! এখন বুঝেছি,
ভাকে ভোলা সহজ হবে না গো। তার অদর্শনে আমার মন বড চঞ্চল
হ'য়ে উঠছে গো! বোধ হচ্ছে, যেন কি একটা সর্বনাশ হবে গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি। ভোষার আবার সর্বনাশের ভয় কি গো ? বিনি ভোষার সর্বাস্থ, সেই শ্রামধনই ভোষার সর্বানাশ রক্ষা কর্বেন গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে। আমার গ্রাম হয় ত আমায় ফাঁকি দিবে গো। বৃদ্দা। ও আবার কি অলক্ষণের কথা বল্ছ, গো বাছা! তোমার গ্রাম তোমায় ফাঁকি দিয়ে কোথা যাবে ?

#### গীত।

ওগো রাই, বলিস্ কি—বলিস্ কি । গুণের নাগর, শ্যাম-সথা তোর কি দোষে ভোরে দিবে ফাঁকি ॥

তুই তার প্রাণের আধা, তাই পায়ে ধ'রে তোর মান সাধা. তার প্রেমে পড়বে বাধা. কেমন ধাধা বুঝুতে ঠেকি।। কুটিলে ভোর ননদিনী, ব'লে বেড়ায় কি: কিছু না জানি, মনে মনে অনুমানি বিপদ কিছ ঘটবে নাকি ॥ গোবিন্দের অদর্শনে. রাই প্রাণ হারাবে অনশনে. সব গিয়েছে বুন্দাবনে, কেবল রাই ধনী আর আছে বাকি ॥ দাস গোবিন্দ এই ভণে. কুষ্ণ রবে না আর বুন্দাবনে. পায়ে ধরায়েছ মানে. মনে রাই তা নাই নাকি॥

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। বুন্দে গো! বড় বিপদ্ গো!
বুন্দা। কেন গো বিশাখা, বিপদ্ কিসের গো?
বিশাখা। ওগো বুন্দে! রুফ আর এদিকে আস্তে পাবে না গো।
বুন্দা। কেন গো বিশাখা, ডিনি কোথায় গো?
বিশাখা। ওগো, ডিনি যশোষতীর কোলে আছেন গো! মণুরার

রাজা কংস নাকি যজ্ঞ কর্বেন, তাই তাঁকে নিমন্ত্রণ দিয়ে দেখানে নিম্নে যাবে পো। সেইজন্ম মধুরা হ'তে অক্টুর মুনি রথ নিয়ে এসেছে। ব্রজধাম হ'তে নীলকান্তমণি নিয়ে যাবে গো।

রাধা। কি শুনালি বিশাখা, গো! আমার বঁধুয়া কোণা বাবে গো? বিশাখা। ওগো ধনি, তবে বলি শোন গো!

গীত।

ওগো ধনি, এসেছে মুনি, মথুরা হ'তে বৃন্দাবনে। রাম-কুষ্ণে যাবে নিয়ে কংস রাজার নিমন্ত্রণে॥

> এসেছে এক প্রকাণ্ড রথ, পূরাইতে তার মনোরথ, রথে কৃষ্ণ যাবেন মধুরা-পথ,

> > এই কি ছিল তার মনে॥

ব্ৰ**জে**ৰ যত গোপা**জ**না,

কৃষ্ণ বিনা কিছু জ্বানে না,

দাস গোবিন্দের আনা-গোনা

শৃষ্য রথ আরোহণে॥

রাধা। উ: হু: হু: প্রাণ গেল গো ক শুনালি গো। আনাম ধর্ধর্গো! [মুর্জা]

বৃন্দা। আহা, একি হ'ল গো! রাই যে মূর্ছা গেল!

বিশাখা। ওগো বৃন্দে, গোবিন্দের বিরহ-জাশায় রাই অচেতন গো!

ললিতা। ওগো বৃন্দে! ঘরে নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে শুশ্রাষা করিগে চল গো।

বিশাখা। ওগো বুন্দে। ঐ বে খ্যামটাদ আস্ছেন গো!

#### কুষ্ণের প্রবেশ।

क्रयः। अत्रा तृत्नः कि कत्र्ह त्रा ?

वन्ता। अम-अम (भा मक्ता थनाम हहे (भा । अनाम ]

क्रका अत्या वृत्तः । बाह ध्वामत्न दक्न त्या १

বুন্দা। ওলো গোবিন্দ। তুমি মথুরা যাবে শুনে রাই মুর্চ্ছা গেছে গো।

ক্রম্ব। ওগো বুন্দে। রাইকে চেভন কর গো।

বৃন্দা। ওগো ঠাকুর ় চেতন দিতেও তুমি, নিতেও তুমি। তোমার বিরচে অচেতন, তোমার দরশনেই চেতন পাবে গো ়

কৃষ্ণ। বুন্দে, রাই অচেভন আছে, আমার দর্শন কেমনে পাবে গো।

রন্দা। ঠাকুর, আর ছল ক'রো না, এখন শ্রীমতাকে চেতন কর গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে ! স্থামি ওকে কেমনে চেতন কর্ব গো ?

বুন্দা। ওগো ঠাকুর! কেমনে চেতন কর্বে, ভাও কি ভোমায় শিথিয়ে দিতে হবে নাকি গো ?

কৃষ্ণ। ওগো বৃন্দে! রাধাকে কেমন ক'রে চেতন কর্তে হয়, তা ত তোমরাই ভাল জান গো! তবে আমাকে ব'লে দেও গো!

বুন্দা। ওগো ঠাকুর । তোমার বিরহে রাই মুর্চ্চা গেলে আমরা কি ক'রে তার চেতন করি ভনবে গো? তবে বলি শোন—

#### গীত।

শ্যান হে তোমার বিরহে রাই হ'লে অচেতন।
কৃষ্ণনাম শুনায়ে তারে করি গো চেতন ॥
যে তোমায় দিয়েছে চেতন, তুমি তার হর গো চেতন,
তুমি নিব্দে চেতন, অচেতনে কর হে যতন॥

আমাদের কি আছে চেতন, রাই বিরহে অচেতন,

ভূমি যদি দেও হে চেতন, তবে মনের হয় গো চেতন ॥
ভূমি হে .চতন-কেতন, জগজ্জীবের ভূমিই চেতন,
ভূমি যারে কর অচেতন, সে জন্মের:মত হারায় চেতন ॥
দাস গোবিন্দের হৃদয়-রতন, চেতনে সদাই অচেতন,
গাই যদি গো দিবা চেতন. কে যায় শমন-নিকেতন।

রুষ্ণ। ওগো বুলে। রাইকে আমি এখন কি ক'রে চেতন কর্ব গো ?

বুন্দা। ওগো ঠা চুর। যে ভোষার নামে চেডন পায, তাকে চেডন দিতে তোমার কট কি গো? তুমি কি কখন গমস্ত মানুষের খুম ভাষাও নি গো?

কৃষ্ণ। নাগোরনে। আমি কাক বুম ভাঙ্গাই নি গো। বৃন্দা। ওগো ঠাকুর। বুমন্ত মানুষকে কি ক'রে চেতন কব্তে হয়, ভাকি জান নাগো?

ক্ষা ওগোবুনে। তাজানিগো।

বুন্দা। ওগো ঠাকুর। কি জান গো, বল দেখি শুনি গো।

কৃষ্ণ। ওগো বৃদ্দে। খুমস্ত মানুষকে জাগাতে হ'লে ভাকে ভাক্তে হয় গো।

বৃন্দা। ওগো গ্রামটাদ। তবে রাইকেও তৃমি ডেকে দেখ না গো।
ক্ষম। ওগো বৃন্দে। তাই ডাকি গো! [হুরে] রাধে রসমরা,
রাসেশ্বী, রসিকা নাগরী, রপদী রাজনন্দিনী রাই গো! একবার গা
ভোল গো!

বুন্দা। ওগো ঠাকুর ! ভোমার ডাক্ যে, হাওয়ায় মিশে গেল গো! রাই ত নড়ে-চড়ে না গো! রুষ্ণ। ওগো বৃন্দে! ভবে আর কি ক'রে চেভন কর্ব গো! বে ডাক শোনে না, ভাকে জাগান' বে বড় কঠিন গো!

বুন্দা। ওগো ঠাকুর ! ভোমার বোধ হয়, ডাক্বার মত ডাক্ হয় নি গো। একবার প্রাণের ডাকে ডাক দেখি গো।

কুঞ। (স্থরে) ওগো প্রাণমন্ত্রী, প্রেমমন্ত্রী, প্রাণেশ্রী রাই ধনি! একবার গা ভোল গো! ওগো মুন্দে! এত ডাকি, তবু ত রাই জাগেনাগো!

বুন্দা ওগো ঠাকুর ! একটা াস্তিক বলি শোন গো! যদি জেকে ডেকে কারু ঘুম না ভাঙ্গে, তবে গাবে হাত দিয়ে ডাক্তে হর গো। ভূমিও ভাই কর গো। শ্রীম হার শ্রী মঙ্গে হোমার শ্রীহস্ত দিয়ে ডাক দেখি গো! কেমন চেতন হয় না দেখি গো!

কৃষ্ণ। ওগো বুলে । গামে হাত দিয়ে ডাক্তে আমার ভয় হয় গো।

বুন্দা। কেন গোঠাকুর! ভয় কিসের গো ?

কৃষ্ণ। ওগো বুন্দে! আমার হাত গায়ে দিলে যদি রাধার আবার কলঙ্ক হয় গো ?

বুন্দা। ওগো সাকুর! আবার ভূমি কলক্ক-ভঞ্জন কর্বে গো!

কৃষ্ণ। ওগো বুলে: আমার আর সে সময় নেই গো! আমাকে আজই মধুরায় যেতে হবে গো।

বুনদা। ওগো ঠাকুর । তা যেতে ২য় যেয়ো গা । এখন রাইকে
চেতন ক'বে দিয়ে যাও গো! তা'তে বদি শ্রীমতীর কলঙ্কই হয়, আর
তোমার যদি সে কলঙ্ক মোচনের সময় না থাকে গো, উনি কলঙ্কিনী হ'য়েই
থাক্বেন গো! এখন তুমি উকে জাগিয়ে দেও গো, আমরা রাই-বিরহ
সইতে পারি না গো!

### গীত।

সহিতে না পারি মোরা রাধার বিরহ।
আচেতনে পড়েছে রাই, জাবি তাই অহরহ॥
বিনে তোমার দরশন, রাই ধনী ওই আচেতন,
চেতন দিয়ে জীবন-রতন, হৃদয় মাঝে ধরহ॥
তুমি দিলে গায়ে হাত, আচেতন হবে তফাৎ.
যদি না ভাক্সে বরাত, তুমি তার কাছে রহ; —
এ দাস গোবিন্দ ভণে, মথুরায় শ্রাম বাবে শুনে,
রাই পড়েছে ধরাসনে, গোবিন্দ উপায় করহ॥
রক্ষ। ওগো রন্দে, তুরি যখন বল্ছ গো, তখন আমি শ্রীমজীর গায়ে

বুন্দা। হা গো, ঠাকুর। তাই ডাক গো।

কুষ্ণ। ওগো বুন্দে। তা'তে কোন দোষ হবে না ত গো ?

বৃন্দা। ওগোনাগো, না। হাতের জিনিষে হাত দেবে, তা'তে দোষ কি গো?

ক্লফ। ওগোরনে। তবে ডাকি গো! [গাযে হাত দিয়া প্ররে] গীত।

রাধে ! একবার গা তোল গো—গা তোল ।
গা তোল—গা তোল ধনি, একবার চাঁদ বদন তোল ॥
আমি তোমার কাছে এসেছি, রাই একবার গা তোল ।
কি কারণে অকারণে ধরাসনে আছ রাই বল ।
আমি তোমার সনে দেখা করিতে এসেছি রাই গা তোল ॥

রাধা। [মূর্চ্চা ভঙ্গে ] ওগো! কে গোণু এমন শীতণ হাত কার গোণু

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি । একবার উঠে চেয়ে দেখ, কে এদেছে গো ? বার অদর্শনে তুমি পলকে প্রলয় দেখ গো, দেই ভোমার প্রাণেশ্বর এদে ভোমায় ডাকাডাকি কর্ছে গো! একবার উঠে দেখ গো!

## গীত।

ও রাই একবার উঠে দেখ্ গো. কে ব'সে ওই তোর পাশে। যার পাশে রাই পশে. সে বাঁধা তোর প্রেমের পাশে॥

> সে যে ভোর পাশে আসে, তোকে যে গো ভালবাসে.

তোর তরে রয় বনবাসে রাখালের বেশে;—

যদি রাখ্বি তারে বেঁধে পাশে, থাক্ রাই তার আশে-পাশে॥

রাধা। ওগো প্রাণেশ্ব গো! এই যে তুমি এসেছ গো!

ক্বস্ক। ওগো শ্রীমতি । তোমার কাছে আস্ব বৈকি গো। তবে আস্তে একটু দেরি হ'য়ে গেছে ব'লে কছু মনে ক'রো না গো। আমার এখন অনেক কাজ গো।

রাধা। ওগো বঁধু! ভোমার আবার কি কাজ গো?

ক্বন্ধ। শ্রীমতি ! এখানে স্বার তেমন কোন কান্ধ নেই বটে গো !
রাধা। ওগো প্রাণস্থা ! তবে স্বাবার কোণায় তোমার কান্ধ
স্বাচে গো দ

কৃষ্ণ: ওগো বিনোদিনি: আমার এখন মধুরায় আনেক কাজ আছে গো! তাই মধুরার রাজা আমাকে নিয়ে যাবে ব'লে লোক পাঠিয়েছে; আমি মধুরায় যাব গো! রাধা। কেন গো, মধুরায় আবার তোমার এমন কি কাজ পড়ল গো?

কুষ্ণ। ওগোধনি । কাজের কথা রাজাই জানে গো! আমি কি ভা জানি গো? যখন যেমন কাজে ফেল্বে, আমাকে ভাই কর্তে হবে গো!

রাধা। ওগো, প্রাণেশ্বর গো! তুমি মথুরায় গেলে আমি কেমনে রব'গো?

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো! আমি যাব আর আস্ব গো! আজ যাব, কাল আস্ব গো! এই একটা দিন কোন রকমে ধৈর্য্য ধ'রে ধাক্তে হবে গো!

রাধা। ওলো! আমি যে, তা পার্ব না গো! একদও তোমার না দেখতে পেলে আমি ছট্ফট্ করি গো, একদিন না দেখে থাক্তে পার্ব না গো!

কৃষ্ণ। ওগো, শ্রীমতী গো! একটা দিনের জন্ম আমায় বিদায় দিতেই হবে গো!

রাধা। ওগো প্রাণকান্ত গো! তা আমি প্রাণ থাক্তে পারব না গো! তোমায় এক তিল কোথাও যেতে দিব না গো। যদি নিতান্তই বাও গো, তবে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলে তবে যেয়ো গো!

## গীত।

থেয়ো না থেয়ো না মথুরায়, ঠেলো না দাসীরে পায়॥
তোমার মতন, এমন রতন, ভুবনে কে কোথা পায়॥
রেখেছ দাসীরে কুপায়, দিয়েছ স্থান তোমার শ্রীপায়,
তুমি আমার সকল উপায়, নিরুপায়ে রাথ পায় পায়॥

তোমার পায় যে জ্বন পায়, সে কি অন্য কিছু চায়,
সব পায় ওই রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা তাই চায় ওই পায়।
ভবের ভরসা উপায়,
দাস গোবিন্দ বাধা পায়, বঞ্চিত হ'য়ে গোবিন্দের পায়।

ক্লফ। ওগো শ্রীমতি। তৃমি অমন ব্যাকুলা-মতি হচ্ছ কেন গো ? আমি মধুরায় গেলেও আমার মাত শ্রীমতার কাছেত রেখে যাব গে'।

রাগা। ওগো! আমি যে, তোমায় না দেখে এক পলও পলক ফেলতে পারি না গো।

কৃষ্ণ। ৬গো কমলিনি! স্থামি যে রাজবাড়ী নেমন্তর পেয়েছি গো! সেথানে না গেলে রাজা কি মনে কর্বে গো ?

বুন্দা। ওগো ঠাকুর ! রাজা আর মনে কর্বে কি গো ? না হয় মনে কর্বেন যে গোয়ালার ছেলে রাখালী করে, তাই রাজ্রাজড়ার কাছে আস্তে পারে নি গো ! আর আমিও বলি, সেধানে তোমার না যাওয়াই ভাল গো!

কৃষ্ণ। কেন গোরুকে ! না যাওয়া ভাল কেন বল্ছ গো ?
বুকা। ওগো ঠাকুর ! সেই মথুরার রাজা কংসের তোমার উপর
যেরকম বেজায় আজোশ গো, তাতে তার নেমন্তর পেয়েছ ব'লে সেখানে
যাভয়াটা কি ভাল হয় গো ? কথায় বলে, একবার যার সঙ্গে হইবে শক্তা.
জাবনে তার সনে যেন ক'রো না মিত্রতা। তা ঠাকুর গো ! সে ত তোমার
সঙ্গে চিরকাল শক্তা ক'রে আস্ছে গো, তুমি সেই শক্তর নিমন্থণ পেরে
কেমন ক'রে যাবে গো ? যদি তার মনে কোন বদ্ মত্লব থাকে,
তা হ'লে তোমাকে যে বিপদে পড়্তে হবে গো !

কৃষ্ণ। ওগো বুলে। কংস রাজা আমার সঙ্গে শক্রতা ক'রে দৈত্য পাঠিযে আমার যে-সব বিপদে ফেলেছিলে, তা'তে আমার ত কোন বিপদ্ ঘটে নি গো! পৌর্ণমাসী মার দরার আর গো-সেবার ফলে সব বিপদ্-আপদ্ নিরাপদ্ হ'য়ে গেছে গো! সেখানেও যদি কোন বিপদ্ ঘটায়, আমি সে বিপদেও নিরাপদ হব গো!

রুন্দা। ওগো ঠাকুর! তা' হ'লেও সেটা তোমার বিদেশ, আর এটা আপন দেশ গো!

কৃষ্ণ। ওগো বৃদ্দে! যে বিপদ্ কাটাতে জানে, নে খদেশ-বিদেশ সৰ দেশেই বেষকারী শক্তর বিপদে নিরাপদ হ'লে যায় গো! এখন ভোমর। শ্রীমতীকে নিয়ে গৃহে গমন কর, আমি মধুরা যাত্রার জন্ম গাজ-গোজ করিগে গো!

রাধা। ওগো। তুমি কি নিভাস্তই বাবে গোণ্থ আমার গতি কি হবে গোণ্

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীমতি । আমি সেধানে থাক্তে বাই নি গো, আজ বাই ত কাল আবার আস্ব গো!

রাধা। ওগো, তুমি ও কি বশৃছ গো! ভোমার কথা শুনে যে আমার মাধা শ্বছে গো!

ক্লফ। শ্রীমতি গো। ঘরে গিবে স্ক্লমতি হও গে গো। ভর কি গোধনি। আমি ভোমা বই কারু নই গো।

রাধা। ওগো় যদি নিভাস্তই যাবে গো, তবে আমার উপায় ক'বে বাও গো।

কৃষ্ণ। ওগো শ্রীষতি ! অনুষতি কর, তোমার কিনের উপায় কর্ব গো ?

রাধা। ওগো, ভবে বলি শোন গো—

## গীত।

শ্রীপতি হে, কর আমার উপায়, আমার কি হবে গতি।
তুমি হে অগতির গতি, আমার তুমিই পরম-সঙ্গতি ॥
কেমন করি গৃহে গতি, শুনি তোমার মথুরায় গতি,
ভাবি কি হবে তুর্গতি, শুগতি কি কুগতি গতি ॥
তুমি আমার সকল গতি, দেহের গতি, জীবনের গতি,
মনের গতি, প্রাণের গতি, আপদে বিপদে গতি;—
বন্ধ হ'লে কুঞ্জে গতি, শ্রীমতীর নিরুপায় গতি,
প্রবাসে গোবিন্দের গতি, দাস গোবিন্দের নিদান-গতি ॥

ক্বঞ। ওগো, কমলিনী গো। সেজন্ত তোমার কোন চিন্তা নাই গো! এখন গৃহে যাও, আমিও আসি গো! আজ আর বেশি বিলম্ব কর্তে পারব না গো।

[ প্রস্থান।

রাধা। ওগো প্রাণনাথ গো। যাবার সময়ে দেখা দিয়ে যেয়োগো।
বুন্দা। ওগো রাই ! অমন ক'রো না গো। এখন যা বলি, শুন্বে
এস গো!

[ সকলের প্রস্থান।

## দ্বিতীয় অঙ্ক।

### আয়ানের গৃহ।

## কুটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। হা: হা: হা: ! [হাল্ড] হাসি ষে আর ধরে না গো! আমার বে, আমাদে দম আট্কে যাছে গো! কি গুন্লেম গো, কি গুন্লেম ? এমন অদিন কি হবে গো? পোড়া-কপালে—বর-মজানে—কুল-জালানে কালা যদি মথুরার বায় গো, তবে দাদা আমার গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বৌ নিয়ে অবে ঘরকরা কর্তে পারে গো! গুন্লেম নাকি মথুরার রাজা কংস কি যজ্ঞি কর্বে, সেধানে নেমন্তর ক'রে নিয়ে গিয়ে রাম কেষ্টাকে বলিদান দেবে গো। বেশ হবে গো! থাসা হবে! ঐ হাড়-হাবাতে লম্পট ছেলের বাঁচার চেয়ে মরণই ভাল গো! মা এ সময়ে গেল কোথা গো? এই খোস্ খবরটা মাকে জানাতে না পার্লে য়ে, আমার পেটে কিছু হজম হছে না গো! মা! মাগো! ওমা!

## জটিলার প্রবেশ।

জটিল। কেন গো কুটিলে। কি বল্ছিদ্ গো? কুটিলা। ওগো মা! একটা স্থ-খবর শুনেছিদ্ গো? জটিলা। ওগো কুটিলে! কি স্থ-খবর গো? কুটিলা। ওগো মা! তবে বলি শোন্ গো!

## গীত।

নন্দের বেটা কেন্টা এবার হবে ব্রক্স-ছাড়া গো।
কংস রাজ্ঞার যজ্ঞির বলি কেন্টা হতচ্ছাড়া গো॥
কংস রাজ্ঞা করেছে ফিকির, যজ্ঞি ক'রে কাট্বে শির,
নিমস্তন্ন নিয়ে আসা তাই সেই অকুর মুনির;—
এবার দাদা আমার, বৌ নিয়ে কর্বে ঘর-জ্ঞোড়া গো॥
বাজ্বে না আর কালার বাঁশী, যাবে না বৌ হ'য়ে উদাসী,
কদমতলায় প্রেমের ফাঁসি পরবে না অবলারা গো॥

জটিণা। ওগো কুটিলে। এ কি শুনালিগো, আমার যে বড ভয় হচ্ছে গো।

কুটিলা। ওগো মা ! কেষ্টা ব্রজ-হাড়া হবে, ভাতে ভোর ভয় হচ্ছে কি গো, বরং যা কিছু ভয় ছিল, ভা ঘুচে গিয়ে নির্ভয় হবার যোগাড হচ্ছে গো ! জটিলা। ওগো কুটিলে! কেষ্ট ব্রজ-ছাড়া হ'লে ভয় যাবে না গো

কুটিলা। দেকি গো, তুই বল্ছিস কি গো, মা ?

বাছা, বরং আরও ভয় বাড বে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে ! আমি ষা বল্ছি, তাই ঠিক গো! বৃন্ধাবনে যত সব আপদ্-বিপদ্ হবে গো, তাতে আমাদের কে রাখ্বে গো? যদি দত্যি এসে উৎপাত করে গো, তবে কে দত্যি মেরে আমাদের অভয় দেবে গো? কালা যদি ব্রচ্ছে না থাকে গো, তবে কি আর এখানকার কেউ প্রাণে বাঁচ বে গো? সবাই ম'রে যাবে গো!

কুটিলা। ওগো বৃড়ি! কালা চ'লে গেলে কে মর্বে গো ? সবাই সোয়ান্তি পাবে। লোকের বৌ-ঝি নিয়ে ঘর সামাল্ সামাল্ হয়েছিল গো, সে ভাবনা আর থাক্বে না—কদমতলায় প্রেমের থানা বস্বে না—বাঁশী বাজিয়ে কুলবতীর মন মজাতে পার্বে না। কেষ্টা এ বৃন্দাবনে কার ঘরে
না উৎপাত করেছে গো? কাক বাড়ীতে ননীচুরি করেছে—কারু বাড়ীতে
ভাঁড ভেঙ্গে দই থেয়েছে—কারু বাড়ীর ঝি-বৌ নিয়ে টান্ পাড়াপাড়ি
করেছে। স্বাই ভাব জ্বালায় জ্ব'লে আছে গো। সে এখান থেকে
গেলে আপদ্বিদেয় হয় গো।

জটিলা। বলি, ওগো কুটলে। এ সব কথা আমাদের বৌ রাই ভনেচে নাকি গো?

কুটিলা। ওমা! সে আর শোনে নি গো? এ খবর ভার কাছে আগে গিরে পৌছেছে গো। পোডারমুখীর মাধার আজ বিনা মেছে বাজ পড বে গো। যেমন ফুক্ফাক্ ক'রে টুক্টুক্ ক'রে প্রেম কর্তে বেত, তেমনি ভার উঠিত সাজা হয়েছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে ! বো কোথা গেল, একবার দেখুলে হ'ত না গো, বাছা ?

কুটিলা। ওগো মা, আর দেখ্তে যেতে হবে না গো! সে বেখানেই থাক্না কেন গো, এখনি ছট্ফট্ কর্তে কর্তে এসে হাজির হবে গো। ভার আর বিষ-দাঁত থাক্বে না, এইবার বিষহীন ঢোঁডা হ'যে যাবে গো।

#### গীত।

ওগো মা, তোর বোয়ের আশায় পড়্বে ছাই।

যার গরবে গরবিণী, আর ত তার আশা নাই॥

কেন্টার সজে প্রেমে ম'ঙে, কুলটা হ'য়ে কুল ভ্যজে,
আয়ান দাদায় নাহি ভজে, করে যে সে যাচ্ছে-তাই॥
এইবার ফাঁক্ হবে গুমর, কেন্টা যাণে যমের ঘর,
কংস রাজার যজ্জির ভিতর, কাটবে মাথা শুন্তে পাই॥

জটিলা। ওগো কুটিলে ! তা হ'লে ত নন্দ-যশোদার বড় বিপদ্ হবে গোবাছা ?

কুটিলা। ওগো মা! ভোর অভ বাজে ভাবনা কেন বল্ ত ওনি?
নন্ধ-গয়লার বিপদ্ হবে, ষশী-গয়লানী বুক চাপ ড়ে কাদ্বে, ভাতে আমাদের
কি ব'মে গেল গো! আমরা ত বৌ নিয়ে নিভাবনায় বাস কর্তে পার্ব গো? সেই আমাদের স্থা। ভাব্তে হয় ত আপনাদের স্থের কথা
ভাব্গো, মনে স্থা পাবি। পরের ভাবনা ভেবে কি হবে গো বাছা?

জটিলা। ওগো কুটিলে! তুই কেষ্টার ওপর অভ চটা কেন বল্ ভ গো?

কুটিলা। ওগোমা! চটি কি সাধে গো? তার কাণ্ড-কারথানা দেখে চটি গো! পে কি ধড়িবাজ গো! এত বে অঘটন ঘটনা ঘটালে, তা একদিন ধর্তে পার্লেম না গো। বেন ভেল্কি লাগিয়ে, চোথে ধ্লো দিয়ে সব কি কর্ত গো। বেমন বেডে উঠেছিল, তেমনি পড়েছে গো! কথায় বলে নয় – অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেল্পে যাবে — অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে।

জটিলা। ওগো কুটিলে! ঐ বুঝি বুন্দের সঙ্গে বৌ এইদিকে আস্ছে গো!

কুটিলা। ও মা গো! মুখখানা খেন তেলো হাড়ীর তলার মত হয়েছে, দেখু গো।

## वुन्नामि मथीशनमह वाधाव अत्या।

কিলো রাই! কেমন আছিস্গো?

রাধা। ওগো, ননদিনী গো! এ আবার ভোষার কেমন বিজ্ঞাপ হ'ল গো? কুটিলা। ওগো বিজ্ঞপ নয় গো, বিজ্ঞপ নয়—কেমন আছিস্ তাই জিজ্ঞেস্ কর্ছি গো। আজ সব জোট বেঁধে ঘোঁট-মগুলী ক'রে কোধায় গিয়েছিলি গো।

বৃন্দা। ওগো দিদি। কোথা আর যাবগো, ঐখানে ব'সে ছ'টো। গল্প-গুজ্ব কব্ছিলেম গো।

কুটিলা। কিসের গল্প-গুজব গোর্দেশ-দৃতি ? কালার কথা হচ্ছিল বুঝি গো?

বুনদা। ওগো দিদি। সে কালাব কথা কি সব কালে কওয়া যায গো পুকালার কথা কইতে কালাকাল চাই ত গো।

কুটিলা। তা চাই বৈকি, সকাল গেল—ছপুর কাল গেল—বিকাল গেল, এইবার সন্ধ্যাকাল এলেই ত ভোদেরও কুঞ্জে যাবার কাল হবে গো ?

রাধা। ওগো ননদিনী গো। তোমার মূথে কি আর আন্-কথা নেই গো? তোমার ও মুখ ত নয়, যেন ক্ষুর গো।

গীত।

ওগো দারুণ ননদিনী, মুখ নয় তোর,
যেন ক্ষুরের ধার গো।
তোর কথার চোটে, বুকটা ফাটে,
হেরি আঁধাব চারিধার গো॥
নিত্য কবিস্ কালা কালা,
আমার প্রাণে বাড়াস্ জ্বালা,
থারি নে এ সব কথার ধার গো॥

কাননে কালা-পূজায় যাই, তুই দিস্ গো কালার দোহাই, তোর তরে আর আশা নাই, গোবিন্দের প্রেম-স্থার ধার গো॥

কুটিল'। ৬গো রাই। এমনি ধারাহ আমার মুখের ধারই গো! ভাগত কুর শাণিয়ে রেখোছ, ভোদের গলায় বদাব ব'লে গো?

বৃন্দা। কেন গো দিদি। আমরা তোমার কি বাড়াভাতে ছাই দিয়েছি গো, তাই আমাদের গলায় ক্ষুর বসাবে গো ?

কুটিল। ওগো রন্দে! দ্তিগিরি ক'রে ষেমন দাদাকে বৌ নিয়ে ঘর কর্তে দিস্ নাহ, তেমনি আজ বিধি সদয় হ'য়ে তোদের উপর নিদ্য হয়েছে গো। এইবার তোদের দশায় কি হয়, তা*হ দেখ*্ব গো।

বুন্দা। কেন গো দিদে। **আমাদের আবার এমন কি দশ।** হবে গো ?

কুটিলা। ওগো বৃন্দে দৃতি। তোদের দর্শ চূর্ণ হবে গো! তোদের হৃথে বনের শেয়াল-কুকুর কাদ্বে গো।

বৃন্দা। তাত দেখ্তেই পাছিছ—তাই এখন থেকে তুমি কাদ্তে সুক ক'রে দিয়েছ।

রাধা। কেন গো ননদিনি! আমরা কি দোষ করেছি গো?
কুটিলা। ওগো, কি করেছিস্, তা টের পাবি গণ। এতদিন
আমাদের প্রতি নিদয় বিধি সদয় হ'য়ে মুখ তুলে চেয়েছেন গো।

গীত।

এতদিনে নিদয় বিধি সদয় হয়েছে। কুদিন কেটে গিয়ে মোদের স্থদিন কাছে এয়েছে॥ অমন গুণের আয়ান দাদা,
শোনে না সে কারু বাধা
বাশীতে করিয়ে গুণ,
যাবে ব্রজের পাপের আগুন

তার ৰো রূপদী রাধা,
কালা তার মাথা খেরেছে॥
অবলা নারী করেছে খুন,
তারই উপায় হয়েছে॥

वृन्ता। अर्गा निनि ! जूमि कि वन्ह, रगा ?

কুটিলা। ওলো দৃতি! যা বন্দি, ভালই বল্ছি গো! একটু পরেই টের পাবি গো! এখন এ স্থ-খবরটা দাদাকে একবার ভনিয়ে আসি গো! (প্রস্থান।

রাধা। ওগো বুন্দে, ননদিনী কি ব'লে গেল গো?

বৃন্দা। কি জানি গো বাছা, ভাল বুঝ তে পার্লেম না গো!

त्राधा । वृत्म, कथांवा छत्न त्य, चामात्र यनवा ह्यां करत्त्र छेर् न त्या !

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি, সেই কথা গো, সেই কথা!

জটিলা। ওগো বুন্দে, কোন্ কথা গো?

বৃন্দা। ওগোমাসি ! কোন্কথা তাকেমনে জান্ব গো ? তুমি বল নামাসি ৷ কি কথা হ'ল গো ?

अहिना। अत्रा तून्स, अन्तम काना नाकि मथुद्राप्त वात्व त्रा।

বৃন্দা। হাঁ গো মাসি! তাই ত আমরাও গুন্ছি গো! কংস রাজা কি ষজ্ঞ কর্ছেন, ভাতেই রাম-ক্ষেত্র নিমন্ত্রণ হয়েছে গো! তারা আজ যাবে, আবার কাল আস্বে গো!

জটিলা। কৈ গোবৃন্দে! কুটিলে ড ভাবলে নাগো! বন্দা। ওগোমাসি! কুটিলে দিদি ভবে কি বলে গো?

জটিলা। ওগো বৃদ্দে! সে বলে—কালা নাকি আর মধুরা হ'তে ব্রজে আস্বে না গো! বৃন্দা। ওগো মাসি! সে কথা কুটিলা দিদি কেমনে জান্লে গো? জটিলা। ওগো বৃন্দে! সে নাকি শুনেছে—কংস রাজা ছেলে নিয়ে গিয়ে ষজ্ঞিতে বলি দেবে গো!

বৃন্দা। ওগো মাসি গো, শোন বলি—কৃষ্ণকে নিয়ে গিয়ে কংস বলি দিবে, ভেমন বলী সে নয় গো!

## গীত।

মাসি গো, শোন তবে সব বলি।

রাম-কৃষ্ণে যজ্ঞের বলি, ভাবে যদি কংস বলী,

নিজে সেই হবে বলি, কৃষ্ণের কাছে মহাবলী॥

নিমন্ত্র- করেছে বলি' নন্দরাজে দিল বলি,

সঙ্গে নিতে রাম-কৃষ্ণে, দেখিবে তারা কেমন বলী॥

যার বলে রাজা বলি, হ'য়ে আছে গো মহাবলী,

তাদের দিবে নরবলি, জগতে নাই এমন বলী॥

জীবের যত কিছু বলই সার ইফ কৃষ্ণ বলই,

দাস গোবিন্দ হীন বলি, ভাবে নিদান-কালে শমন-বলী॥

বৃন্দা। গুলো মাসি! তোমার মেয়ে কুটিলে হয়কে নয়, নয়কে হয়
করে গো! ছেলেবেলায় বিধবা হ'য়ে বাপের ঘরে থেকে কেবল বৌকাঁট্কী হয় বই ত নয় গো! এমনি ধারা ঘরে ঘরে কত ননদিনী কুটিলে
হ'য়ে রয়েছে গো! ভারাও তাদের ঘরের বৌকে নিয়ে অমনি গুজব
রাটয়ে বেড়ায় গো! স্থামীর ভাত বন্ধ হ'য়ে ভা'য়ের ভাতে দিন কাটায়
কি না, তাই মনে ভাবে—বৃঝি বৌ দাদাকে বশ ক'য়ে ভাদিগে পৃথক্

ক'রে দিবে। সেই ভয়ে ভারা পরের মেয়েকে ঘরের বৌ পেয়ে যা-তা বলে গো। এটা আজ-কালকার ধন্ম গো।

জটিলা। ওগো বৃন্দে! ভাই হ'ক্ গো বাছা, কুটিলের কথা মিছেই হ'ক্ গো! কেষ্ট যেন মথুরা হ'তে ঘরে ফিরে এগে ব্রজের আপদ্-বিপদ্ নাশ করে গো! ভোরা সব বৌকে নিয়ে ঘরে ব'সে কথা বল্ গে, আমি গৃহকর্মে বাই, গো বাছা!

[ প্রস্থান।

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! ঘটনা সব গুন্ছ ও, গো বাছা ? এখন ঘরে চল, নৈলে বিষম লোক-কেলেকারী হবে গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! কেলেক্বারী হবে কি বল্ছ গো? আমার কালাটাদ আমার ছেড়ে বাবে, আর আমি কি ক'রে স্থান্তিব ধাক্ব গো?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! যে রমণীর পতি বিদেশে যায়, সে থাকে কি ক'রে গো ?

রাধা। ওগো বুন্দে! সে তার পতির আসার আশার থাকে গো।
বুন্দা। ওগো শ্রীমতি! শ্রীপতি মধুরার গতি কর্লে, ভোমাকেও
তেমনি তার আসার আশার থাক্তে হবে গো!

রাধা। ওগো বুন্দে! আমার আশা-ভরসা সব বে, সেই কালাচাঁদ গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! সে যদি ভোমার আশা-ভরগা হয় গো, তবে ভার আসার আশায় না থাক্লে চল্বে কেন গো ?

রাধা। ওগো বুলে ! কেমনে তার আসার আশায় থাক্ব, ভূমি ব'লে দেও গো ?

বুন্দা। ওগো শ্রীমন্তি। তবে বলি শোন গো---

## গীত।

শ্রীমতী গো, করিবে গৃহে বসতি
শ্রীপতির আসার আশায়।
আশায় জীবের জীবন বাঁচে,
প্রাণ হারায় যে রয় নিরাশায়।
যেমন চাতক থাকে মেঘের আশায়,
চকোর রয় গো, চাঁদের আশায়,
তেমনি র'বে তুমি কালার আশায়,

রাথ্তে প্রেমের ভালবাসায়॥ যদি সে অকুলে ভাসায়, কুল কি দিবে সে হতাশায়, অকুলের কাণ্ডারীর আশায়

পূরাইবে মনের আশায় ;—
বে যা ব'লে দিবে গো সায়,
কথায় যেন কেউ না শাসায়,
দাস গোবিন্দের শেষ আশায়
কে রাখিবে দশ্ম দশায়॥

রাধা। ওগো বৃল্দে! আশার না হয় রইলেম গো; কিছু আমার বিরহদশায় কি হবে গো?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! বিরহ-দশায় ভার চিত্রপট ভোমার আশার নির্দ্তি কর্বে গো ! ভূমি তাঁর চিত্র ছদয়পটে এঁকে রাথ গো ! মনে মনে তাঁর ভাবনা ভাব গো ! বেন অপরে কেউ টের পেতে না পার গো ! রাধা। ওগো বৃদ্দে, ভোমরা যদি আমার সহচর হও গো, ভবে ধা-হয় ক'রে দিন কাটাভে পারি বটে গো।

বৃন্দা। ওপো ঠাকুরাণি । আমরা ত সহচরই আছি গো । ক্রক্ষ-বিরহে
আমরা তোমার সান্ধনা দান দিব গো । এখন তুমি সখীদের সঙ্গে বরে
গিয়ে ব'স গে ; আমি একবার রাখালদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি, আর
জেনে আসি, ক্রুক্তের মথুরা যাত্রার কি হ'ল । যাবার সময় দাসী প্রণাম
হয় গো ।

[ প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

রাধা। ২গো ললিভে, ঘরে ষাই চল গো।

ললিতা। হাা গো শ্রীমতি ৷ তাই চল গো, লোকে কত কথা বল্বে গো ! রাখা। ওগো ললিতে ৷ আর কেউ কিছু না বল্লেও আমার ৰাখিনী ননদিনী কন্ত টিটকারী দেবে গো ৷

ললিভা। ওগো ঠাকুরাণি, কুটিলের সে কু-কথায় কান ন। দিলেই হবে গো।

রাধা। ওগো ললিতে ! ননদিনীর কথা যেন শীতকালের সেঁচ। জল গো।

ললিতা। ওগো শ্রীমতি। তাই যদি হয় গো, তবে নাহয় একটু ছ্যাৎ ক'রে লাগ্বে গো, আর ত্মিও একটু নয় লিউরে উঠ্বে গো। তার কোন কথায় উত্তর না দিলেই গোল মিটে বাবে গো।

বিশাখা। ভা বৈকি, সখি! বোবার শক্ত নেই গো! সে বভ বল্বে বলুক না, তুমি গায়ে না মাখলেই হ'ল গো! কথার বলে নর "বভ বল্তে পার বল, আমি কানে দিয়েছি ভুলো। বভ মার্তে হর মার, পিঠ করেছি কুলো।" ভোমাকেও ভেমনি কানে ভুলো দিয়ে থাক্তে হবে গো!

ললিতা। ওগো বিশাধা, তা না হয় হ'ল গো, কিন্ত কুটিলে যদি
শায়ানকে কু-মতলব দিয়ে মার থাওয়ায় গো, তা' হ'লে কি হবে গো?

বিশাখা। ওগো ললিতে! আয়ান গোঁয়ার হ'লেও অভথানি হুনো কি মুয়ো নয় গো, স্ত্রীর গায়ে সে কখন হাভ তুল্বে না গো!

लिखा। धर्मा विभाषा! व्यामि यनित्र कथा वल्हि भा!

বিশাখা। ওগো ললিভে ! যদির কথা হ'লে, সেই যে চল্ভি কথার বলে, 'পিঠ করেছি কুলো, যভ কিলুভে পার কিলোও'—ভাই কর্ভে হবে গো!

ললিভা। আছে। গো, সে বধন বেমন, ভথন তেমন দেখা বাবে গো! এখন ঘরে বাই চল গো!

বিশাখা। হাঁা গো শ্রীমন্তি। তাই চল গো, তার পর ক্ষেত্র ব্রে ব্যবস্থা করা যাবে গো। এখন এদ গো।

সকলের প্রস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

#### পথ ।

## वृन्त ও जीनाम, जुनामानि ताथानगरनत अरवन ।

वृन्ता। अत्रा श्रीनाय!

শ্ৰীদাম। কেন গো বুন্দে, কি বল্ছ গো ?

वृन्ता। अरुशा, ज्यामारम्य त्राम-कृष्य नांकि मथुताइ वारव रशा ?

ব্ৰীদাম। হাঁ গো বুন্দে! ভাই ভ শুন্ছি গো!

বুন্দা। ওগোঞীদাম ! কি ওনেছ বল না গো?

শ্রীদাম। গুন্ছি রাম-কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে মপুরার রাজা নাকি রধ পাঠিয়েছে গো!

স্থবল। ওগো বৃন্দে! ওধু রাম রুঞ্চ নয় গো, ব্রজবাসী সকলের সঙ্গে স্বান্ধ্যের সপুত্র নন্দরাজও যাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন গো!

বৃন্দা। ওগো পুষ্বল ! কংসরাজার এ নিমন্ত্রণ কিসের জন্ম বল্ভে পার গো ?

স্থবদ। ওগো বৃদ্দে ! রাজা নাকি ধহুক-যজ্ঞ কর্বেন, তাই প্রজাদের সম্ভাষণ করেছেন গো !

বুন্দা। ওপো স্থবল! সম্ভাষণ ক'রে নিজের দেশে নিয়ে গিয়ে হয় ত রাম-কৃষ্ণকে বিনাশনও কর্তে পারে গো ?

স্থবল। ওগো বৃদ্দে ! জুমি যা বল্ছ, সে মতলবও তার থাক্তে পারে গো; কৃষ্ণের ব্রজ্বাস-কালে রাজা কত দৈত্য-দানব পাঠিয়ে কিছু ক্রতে পারে নি, রাম-কৃষ্ণ দৈত্য বধ করেছে, হয় ত তারই শোধ ভুল্তে নেমস্তর ক'রে নিয়ে যাচ্ছে গো, ধহুক-বজিটা কেবল উপলক্ষ হ'তে পারে গো!

বৃন্দা। ওহে স্থবল! ভোমার এ স্থ বোল আমি খুব মানি গো, ডাই আমি বলি—শক্তর বন্ধুদ্ধে বিখাস করা অমুচিত গো!

## গীত।

স্থবল রে স্থ-বোল বলিলি তুই সময়োচিত।
শক্রর রীত বিপরীত, হিতাহিত তার বোঝা উচিত।
ব্রেজে রাম-কৃষ্ণ ছুইজন, বধ করেছে দৈত্য ছুর্জ্জন,
শুনি কংস অসজ্জন, দিবে শাস্তি সমূচিত॥
ধনুযক্ত উপলক্ষ, কৃষ্ণে নাশ মূল লক্ষ্য,
মনের ভাব তার অলক্ষ্য, বিপক্ষে বিশাস অসুচিত॥

দাম। বলি, ওগো বুদে দৃতি ! আমাদের ব্রক্তের কানাই মথুরার যাবে কেন গো ?

বস্থ। ওগো দৃতি ! নেমন্তর রাথতে আর আর সবাই যাক্ গো, আমরা রাম-কুফাকে সেথানে যেতে দিব না গো!

শ্রীনাম। ওছে বস্থদাম, এ তোমার ছেলেমানুষী কথা গো।

বৃন্দা। গুগো শ্রীদাম; দাম ছেলেমামুষ হ'লেও কথাটা ছেলেমামুধের মত বলে নাই, পাকা কথাই বলেছে গো! রাম-ক্লফের প্রতি সম্প্রতি কংস ভূপতি বেমন ক্লষ্টমতি, তাতে আমিও বলি—রাম-ক্লফের এ সময়ে মধুরা না যাওয়াই ভাল গো!

স্থবল। ওগো বুলে, রাম-কৃষ্ণ মথুরায় গেলে আমাদের কি ক'রে চল্বে গো? ব্রজের সকলেই বে, রাম-কৃষ্ণ-অন্তপ্রাণ গো! ভাদিগে না দেখ্লে একটা গরুও মাঠে চর্তে যাবে না—একগাছি খাসও ভারা ছিঁড়ে

খাবে না গো! শুক শারী কেঁদে সারা হবে—ষমুনার মন্দ গতি হবে গো! গোপ-গোপীরা কৃষ্ণহারা হ'লে অকর্মণা হ'য়ে থাক্বে গো! রসময়ী রাসেশ্বরী শ্রীমতী রাই, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রাণে বাঁচ্বে না গো! আমরাও সাহসহারা হব গো! তাই বল্ছি কৃষ্ণকে ব্রজ হ'তে বেতে দেওয়াহবে না গো।

## গীত।

দিব না দিব না যেতে, রাম-কৃষ্ণে সেই মথুরাতে।
নিমন্ত্রণে নাছি গেলে, যা হয় হবে বরাতে॥
কৃষ্ণ মোদের দেহের জীবন ব্রজ্বাসিগণের জীবন,
আমরা সবাই আজীবন, চাই কৃষ্ণের সনে বেড়াতে॥
সে গেলে কাল মথুরায়, রাই যদি হায় প্রাণ হারায়,
কে তারে বাঁচাবে ত্বরায়, এমন কে আছে এই ধরাতে
রাখিতে রাজার মান, নন্দরাজা মথুরায় যান,
আমরা করি অবস্থান, এই ব্রজ্ব মাঝারেতে;—
দাস গোবিন্দ সদা চায়, পাইতে স্থান গোবিন্দের পায়॥
নিদানে গোবিন্দ, কুপায় পারে যদি তরাতে॥

বুন্দা। ওগো স্থবল ! ভোমরা যেমন কৃষ্ণকৈ ভালবাস গো, আমরাও তাকে তেমনি ভালবাসি গো! নৈলে কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়ে কালার কুঞ্জে রাভ জাগ্ব কেন গো? কৃষ্ণ-বিলাসিনী মানিনী রাই কৃষ্ণকে একদণ্ড না দেখলে কভ ছলে যমুনায় যায় গো! সে কি কৃষ্ণ-বিরহে প্রাণ ধ'রে থাক্তে পার্বে গো? এক কৃষ্ণের অভাবে যথন ব্রক্তের ঘরে ঘরে এমন বিপত্তি দেখা দেবে, তথন কৃষ্ণ যাতে মথুরায় যেতে না পারে, আমরা ভারই চেটা করি এস গো! গোপরাজ ও নন্দরাণীকে বলিগে চল —রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠিয়ে দিতে পাবে না গো!

স্বল, ওগো বুন্দে, আমবা ও সব আমাদের কথাই বল্ছি গো। কিন্তু সেই অকুর মুনি যে কংদরাজের নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এখানে এসেছে গো, তথন তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে কি নন্দরাজ ভার ওপরওয়ালা রাজার মানহানি করতে পাববে গো ?

শ্রীদাম। ওগো, শুধু রাম-রুফাই ত নেমন্তর পার নি গো, বজবাসী সকলেরই আহ্বান হয়েছে গো! বজবাসীরা মথুরার রাজার প্রজা। প্রজা হ'য়ে কি তারা রাজার যজে না গিয়ে থাক্তে পার্বে গো! কাজেই রাম-রুফাকে সঙ্গে নিয়েই সকলকে বেতে হবে। না গেলে রাজার ভয় আছে গো, রাজ-ভয় বড় ভয় গো!

বৃন্দা। ওগো শ্রীদাম, রাজ-ভয় যে বড ভয়; তা আমিও জানি গো! শ্রীদাম। ওগো বৃন্দে! তুমি কি জান বল না তুনি গো! বুন্দা। ওহে শ্রীদাম, তবে বলি শোন গো—

#### গীত।

ওহে শ্রীদাম, এ জগতে আছে যত ভয়।
চোরের ভয়, বাঘের ভয়, জলের ভয়, আগুনের ভয়,
সাপের ভয়, শক্রর ভয়, তার উপর ভয় রাজ-ভয় ॥
যে রাজা দেয় অভয়, যার সাহসে প্রজা নির্ভয়,
শক্র হ'য়ে দেখালে ভয় রাজ-ভয় হয় বিষম ভয়॥
ইহকালে রাজার ভয়, পরকালে শমনের ভয়,
এ তুই ভয় সমান ভয়, দাস গোবিন্দের মনের ভয়॥

ললিতা, বিশাখা প্রভৃতির প্রবেশ।

ললিতা। ওগো বৃন্দে! তবে কি এই রাজ-ভয়ে আমাদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদের ভয় সইতে হবে নাকি গো? স্বল। ওগো ললিভে ! সে কথা আর বল্ডে হবে কেন গো ! রুক্ষ বলি রাজ-ভয়ে মধুরায় যায়, ভবে আমাদের বিরহ-ভয় সইভে হবে বৈকি গো ।

লিভা। ওহে স্থবল ! আমরা ভা ত পার্ব না গো। ভোমরা রক্ষের সঙ্গে যাবে, ব্রহ্মবাসিগণও সঙ্গে যাবে গো, কিন্তু আমরা যে ক্লফ্সীন ব্রহ্মে থাক্তে পার্ব না, ভার উপায় কি হবে গো ?

স্বল। ওগো ললিতে । তার উপায় ভোষার-আমার কাছে নিরুপায় গো । রাজরাণী যা কর্বেন, তাই উপায় গো । ভগবান্ যা কর্বেন, তাই উপায় গো । নতুবা সবই ত অনুপায় দেখি গো ।

বিশাথা। ওগো স্থবল! আমরা যদি মা যশোদা রোহিণীর কাছে কংদের শক্ততা বুঝিয়ে দিয়ে রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় পাঠাবার অমত কর্তে বলি, তা হ'লে কি হবে গো ?

ত্বল। ওগো বিশাখা! তাঁরা তা শুন্লে কি হবে গে।! সমাজের ব্যাভারে গোয়ালা হ'য়ে গোপরাজ নন্দ কি তা পার্বেন গো? তা'তে পরমবৈষ্ণব মহামুনি অকুর রথ নিয়ে এসেছেন, তিনি বস্থদেবের ভাই, বস্থদেব আবার গোপরাজের বন্ধ। গোপরাজ কি বন্ধুর ভা'য়ের অপমান কর্তে পার্বেন গো?

গলিতা। ওগো স্থবল। মুনির অপমান কেন হবে গো। আর আর স্বাই ত যাবে গো ?

স্থবল। ওগো ললিতে ! আর আর কেউ না গেলেও তিনি রাম-কুফাকে নিয়ে যাবেন ব'লেই ত এসেছেন গো!

বৃন্দা: ওঃ ! ভা হ'লে সে অকুর মুনি নয়, ক্রের মুনি গো ! আমাদের ব্রজের শ্রেষ্ঠ খন রাম-কৃষ্ণ খনে নিয়ে গিয়ে যে ব্রজবাসীদের নিখন কর্তে চায় গো, সে মুনি নয়—সে চোর গো !

## গীত।

কে ৰলে তায় অকুর মুনি, কুব মুনি সে, সাধু নয়।
মনে মনে অসুমান হয়, চোব সে মুনি স্থনিশ্চয়॥
ব্রজ্ঞধানে এসেছেন মুনি, নিতে রাম কৃষ্ণ-মণি,
হারাইয়ে নয়ন-মণি, রমণী মনই কেমনই রয়॥
শ্রেতমণি আর নীলমণি, এসে যদি নিল মুনি,
চেড়ে কি দিব এমনই, অমনি অমনি এমন মণি;
দাস গোবিন্দের জীবন-মণি, হরিলে সেই মহামুনি,
নিদানে প্রমাদ মানি,

ললিতা। ওগোবুলে। তবে কি আমাদের ক্লফ্চ-বিরহ সহ্ ক'রে পাক্তে হবে গো?

বৃন্দা। হাঁ গোলশিতে ! তা সইতে হবে বৈকি গো।
বিশাখা। ওগো বৃন্দে ! প্রাণ-সথার অদর্শন ষে, বড জালা দের গো।
বৃন্দা। ওগো বিশাখা! খ্যাম-প্রেমের আশা কর্লে এমন জালা
মাঝে মাঝে সইতে হবে বৈকি গো।

স্থবল। ওগো বৃদ্দে। আমরা এ জালা সইব না গো! মথুরার রাজা রাম-কৃষ্ণকে মার্বার জন্ম কত দৈত্য পাঠালে, কেউ আমাদের রাম-কৃষ্ণের কিছু কবছে পার্লে না দেখে, এখন ছলে যজ্জির নিমন্তর দিয়ে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে গো। তারা সেখানে গেলে যে বিপদে পড্বে, এ কথা কে না বল্বে গো? আমরা কিছুতেই ওদের মথুরা যেতে দিব না গো।

শ্রীদাম। ওগো স্থবল! তুমি ত বল্ছ—রাম-ক্রফকে মধুরায় থেতে দিবে না, কিন্তু ভাই। রাম-ক্রফ যদি নিজে থেতে ইচ্ছা করে, তবে তাদের আটুকাবে কে গো ?

দাম। ওগো শ্রীদাম ! তারা যদি নিজে ইচ্ছা ক'রে যায় গো, তবে তাদের সঙ্গে আমরাও মথুরায় যাব গো! ক্রফ ছাডা হ'লে একদগুও যে, আমরা থাক্তে পারি না গো! ক্রফ যে আমাদের নয়ন-তারা গো!

গীত।

কুষ্ণ মোদের নয়ন তারা. তাবে ছেডে দিব কেমনে। ক্লম্ভ বিনে এই বুন্দাবনে থাকি আমরা ক্ষুণ্ণ মনে॥ আমরা জানি না ক্লফ্ড বই. কুষ্ণের সঙ্গে সদাই যে রই. আমরা কৃষ্ণ্যাড়া কখন নই, বেডাই গোচারণে বনে বনে ॥ কৃষ্ণ যদি যায় মথুবায়, তবে তুফ্ট হবে সেই মুখরায়, কুটিলে জটিলে হায় কহিবে কুবচনে ;— শ্যাম গেল, আপদ গেল. ব্রজনারী নিরাপদ হ'ল. দাস গোবিন্দ কুষ্ণ বল, যদি ফাঁকি দিবে শমনে॥ কৃটিলার প্রবেশ।

কুটিলা। ভগবান নেই— ভগবান নেই ? বেশ হয়েছে গো, খাসা হয়েছে। বেমন বাড বেড়ে উঠেছিল, তেমনি থোঁতো মুধ ভোঁতা হ'য়ে গেছে গো! এতদিনে আমাদের কাঁটা দূর হবে—দাদা আমার সোয়ান্তি পাবে

—বৌ পোডার মুখীর দেমাক্ ভাঙ্গুরে। কেন্টা এইবার মধুপুর ছাডা হ'য়ে
মধুরার বাছে গো! এইবার বাঁশীর জালার হাত এড়ান' বাবে গো! শুনেছি
নাকি কংসরাজা ঐ ছেলে ছটোকে নিয়ে গিয়ে বজিতে বলি দেবে!
কি আমোদ গো, কি আমোদ! বশোদা রোহিণী মড়া-কারা ভুলেছে—
মুনি ঠাকুরও না-ছোড়-বালা হ'য়ে বসেছেন—নন্দ গয়লা জিদ্ ধরেছে,
মানীর মান নাই করা হবে না। এখন ছেলে ছটো সেখানে গেলেই হয়,
কেবল ভাদের রথে ভুল্ভে বা দেরি গো! ভা হ'লেই রাখালগুলোর বিষদাঁত ভাঙ্গু — ছুঁড়ীগুলোর যুগল-মিলন বুচ্বে—আর আমাদের গায়েও
বাভাস লাগ্বে গো! দাদা আমার এইবার বৌ নিয়ে ম্বথে ঘরকরা কর্জে
পার্বে গো। দোহাই গো মা কালি! কেন্টা যদি মথুরা হ'তে না আর
ফিব্তে পারে, তা হ'লে ভোমার খুলী ক'রে পুজা দিব গো মা!

গীত।

ওমা কালী, ঘুচাও কালি,
আমাদের এই মনের কালি।
এরা যদি যায় গো কালই,
তোমার পূজা দিব ও মা কালী॥
কালা কুলে দিলে কালি,
রাথ কুল তুমি গো কালী,
এমন কালি চিরকালই
স'য়ে পীই নাকালি॥
কেন্টা বনে হয় গো কালী,
রাধা চায় সেই কৃষ্ণকালী,
দাস গোবিন্দের পড়ল কালি,
ইহকালই কি পরকালই॥

বুন্দা। ওগো কুটিলে দিদি। আজ যে তোমার বেজার আমোদগো।

কুটিলা। এই যে গো বুন্দে। ভোরা আবার এখানেও এসে জনেছিস্ বে গো? ভোরা সব ঘটেই আছিস্, দেখ্ছি গো!

বৃন্দা। ই্যাপোকৃটিলে দিদি। আমরাসব ঘটেই আছি গো।
কুটিলা। ওগোবৃন্দে। ভোরাকোন্কোন্ ঘটে থাকিস্পো?
বৃন্দা। কুটিলে দিদি গো। এখানে যখন যেখানে যা ঘ'টে, আমরা
সেই সব ঘটেই থাকি গো।

কুটিলা। ওগোর্দে। এই বৃন্দাবনে কভ সব ঘটনা ঘটে, ভোরা কি ভার সব ঘটেই আছিস নাকি গো?

বৃন্ধ। ওগো কুটিলে দিণি। আমরাথে ঘটে না ঘটি, সে ঘটে কোন্ ঘটনা ঘটে, ভা জান কি গো ?

কুটিলা। ওগো বৃদ্দে। ভোরা যে ঘটে না থাকিস্, সে ঘটে কি ঘটে গো?

वुन्ता। अर्गा निमि। जरव वनि भान भा-

#### গীত।

বে ঘটে না রই আমরা, সে ঘটে তুর্ঘট ঘটে।
আই সথী নাই যে ঘটে সে ঘটে না গোবিন্দ ঘটে,
কত অঘটন ঘটে, যদি ঘটে ঘট্টু সে নাহি ঘটে॥
যে আছে জীবের হৃদয়-ঘটে,
আমরা ঘটি তার ঘটন ঘটে,
ক্রগতে যত ঘটনা ঘটে,
সব ঘটেই সেই কৃষ্ণ ঘটে॥

এল বারি ছিদ্রঘটে,

কান কেন সে ঘটন ঘটে,

অসতী তায় সতী ঘটে,

কুরুদ্দি স্থবুদ্দি ঘটে।

দাস গোবিন্দের মানস-ঘটে

ঘটে গোবিন্দ বিশ্বঘটে॥

কুটিলা ৷ ও বাবা ! তোরা সব এত ঘটের ঘটা ? তা হ'লে আমাদের বৌয়ের নটঘটারও ঘটা বলু গো ?

বৃন্দা। ওগো কুটিলে! দে কথা আমরা বল্বার আগেই তা তোমরা সব বলাবলি করেছ, ঘটন অঘটন আমরাই সংঘটন করি? তা দশের মুখে ষেটা রটে, সেটা সবটা না হ'লেও কতকটা বটে গো! তুমি বে কথা বল্ছ, সে ঘটেও আমরা ঘটি বটে গো!

কুটিলা। ওগো বৃদ্দে; এইবার তোদের ঘটঘট নটঘটী-ঘটাঘট সব ঘুচ্বে গো! যা ঘটাবি গো, তা এইবার ঘটিয়ে নে। আর কেষ্টা যদি এখন এখানে থাকে ত দেথিয়ে দে গো! আমি তাকেই খুজ্তে এসেছি গো!

স্থবল। কেন গো কুটলে দিদি! কেইকে খুজ্তে তুমি এসেছ কেন গো?

কুটিলা। ওরে স্বব্লা! সে কথা আর তোকে কি বল্ব বল্ পো, আমার কেষ্টাকে দরকার আছে, ভাই খুজ্তে এসেছি গো!

স্থবল। ওগো কুটলের কেট থোঁজা কেন গো? বলি কেটকে আবার কুটিলের কি দরকার গো?

কুটিলা। কেন রে স্থব্লো! কুটিলে কি কেষ্ট থু জ ভে জানে না নাকি গো ? স্থবল। বেশ গো, জান ত তাকে খুঁজে বের কর না গো;
কুটিলা। ওরে এখন ঠাট রাখ্, কেটা কোথা তাই আমায় দেখিয়ে দে!
স্থবল। ওগো, তোমাকে কেট দেখান আমাদের বড কট গো!

কুটিলা। ওরে স্থব্লো! আমি কি নিজের দরকারে এগেছি, তাই আমাকে কেষ্ট দেখাবি না ?

বৃন্দা। ওগো দিদি। তোমার নিজের দরকার নয়, ওবে আবার কার দরকার গো ?

কুটিলা। ওগো বৃন্ধে। এ দরকাব নন্দ ঘোষের গো। ভাই ত বল্ছি, কেষ্টাকে দেখিয়ে দেও গো, আমি গোপরাজের কাছে নিয়ে যাই গো।

বিশাখা। ওগো। ক্বফ ত এখানে নেই গো।

কুটিলা। গুগো বিশাখা! কেষ্টা এখানেও নেই ত গেল কোথা গো? কোনখানে লুকিয়ে পড়েছে নাকি গো? তাদের যে যজ্ঞি দেখ্তে মথুরার রাজবাডীতে যেতে হবে গো! তাই ত নন্দ-দাদা তাকে ডাক্তে আমায় পাঠিয়ে দিলে গো!

সূবল। ওগো কুটিলে! সে তোমার ডাকেও যাবে না, আর মধুরার যক্ক দেখুতেও যাবে না গো!

কুটিলা। ওরে স্বব্লা! সে গুডে বালি রে, সে গুডে বালি। তা আর হচ্ছে না—ওদিকে সব ঠিক ঠাক্। পাকা কথা হ'রে গেছে। তা আর নডচড় হবার যো নেই গো! গোপরাজ নিজে ব'সে থেকে কথা ক'য়ে তবে আমাকে পাঠিয়েছেন, তাই ত খুজ্ছি। নৈলে কেষ্টাকে আবার আমার দরকার কিরে? এখন বল্ত দেখি, স্বল! কেষ্ট কোন্দিকে গেল?

স্থবল। সে আর কোণা বাবে গো ? বেখানে থাকে. সেইখানেই আছে গো!

কুটিলা। ওগো, বুন্দে। তবে কি তোরা কেষ্টাকে লুকিয়ে ফেল্লি নাকি গো?

বুন্দা। ওগো কৃটিলে! কৃষ্ণকে লুকিয়ে রাথ্তে কি আমরা পারি গো? সে বে প্রকাশ্যের ধন, তাকে লুকাবার বাে কি গাে! জগতের যত লুকোচুরি, সবই যে তারই থেলা গাে! সে যে লুকোলুকি কব্তে ভালবাসে গাে! সে বথন নিজে লুকোয়, কেউ তা টের পায় না গাে! সেই আমাদের লুকিয়ে নিয়ে সব কাজ ক'রে বেডায় গাে; কিছ আমরা তাকে মােটেই লুকুতে পারি নে গাে! যা করি, কিছুই তার কাছে লুকাবার নয়! কেউ কথন তাকে লুকাতে পারে নি, তা আমরা

### গীত।

শোন কুটিলে বলি তোরে, কৃষ্ণকৈ কে লুকাতে পারে।
যেখানে যে লুকাতে পারে, কৃষ্ণ তাকে লুকাতে পারে॥
দেখ এই ব্রহ্মপুরে, কত লুকোচুরি থেলা করে,
কেউ কৃষ্ণের অগোচরে কভু কি লুকাতে পারে॥
এ বিশ্বের পরপারে, জীবে রূপ লুকাতে পারে,
কে যেতে পারে সেই পারে, কৃষ্ণ যারে লয় না পারে॥
যে যখন পড়ে অপারে, কৃষ্ণ তারে রাখিতে পারে,
দাস গোবিদের ভব-পারে পাই যেন কৃষ্ণ-কৃপারে॥

কুটিলা। ওগো বৃদ্দে! সে কোথা গেছে, ভোগাই তা ঠিক জানিদ্ গো।

বিশাখা। ওগো কুটিলে । আমরা যদি জানি, তবে ভোমায় বল্ব নাগো! ধ'রে এনে দিব রে।

স্বল। ওগো, বল্ব না ত কি ? ওকে ভয় কর্ব নাকি গো। কেষ্ট বোধ হয়, ভোমাদের বাড়ীর দিকেই গিয়েছে গো।

কুটিলা য়৾গা! বলিস্ কি রে স্থব লো, তাই নাকি রে ?
স্বল। ইা কুটিলে! তাই ঠিক গো—সে রাধার কাছে গেছে গো!
কুটিলা। বটে নাকি রে ? তবে ত আমার এগনই বেতে হরেছে রে!
স্বল। ওগো কুটিলে! সেখানে গিয়ে কি কর্বে গো?
কুটিলা। ওরে স্বল। কটাকে খুজে বের ক'রে নল ঘোষেব কাছে

বুন্দা। ওগো কৃটিলে। তাকে দেখতেই পাবে না, তা ধর্বে কি গো? তোমাদের বৌ ষে, তাকে লুকিয়ে রাখ তে জানে গো। সেদিন কেষ্টাকে কেমন পুকিষে তোমাদের সামনে কালী দেখিয়ে দিয়েছিল, মনে আছে ত গো? ষে ফুটো কলসীতে তোমরা জল আন্তে পারলে না, তোমাদের বৌ কেমন সেই কলসীর ফুটো লুকিয়ে দিয়ে তাতে জল এনেছিল, তা মনে আছে ত গো? তাই বল্ছি—তোমাদের বৌয়েব কাছে কৃষ্ণ গেলে, রাধা তার রূপ লুকিয়ে দিয়ে তোমাদের চোখে ধাধা ধরিয়ে দেবে গো!

কুটিলা : ওগো বৃন্দে ! সে লুকোচুরিতে আমি ভোল্বার বেটী নই গো ! এই দেখ না, সেখানে গিয়ে—ভাকে ধ'রে এনে—জন্মের মত আপদ্ বিদেয় ক'রে আসি গো !

বৃন্দা। ওগো কুটলে দিদি! ক্বফ ভোমাদের আপদ্ হ'লেও আপামর স্বাই যে, তার পদ-পূজা করে গো! এজের যত বিপদ্, ক্বফট ষে স্ব নিরাপদ্ করে গো! এমন কি, এ জগতের সম্পদ্-বিপদ্ যত রক্ম পদ আছে, স্ব পদই যে, তার পদে জন্মায়—মরে গো! তাকে আপদ ভেবে নিজের বিপদ্ধ নিজে ভেকে নিয়োনা গো!

# গীত।

কৃষ্ণ ভেবো না আপদ, ভেকো না আপনার বিপদ।
বিপদ-বারণ কৃষ্ণ পদ ভবের জীবের সম্পদ ॥
শিব ভাবে যার শ্রীপদ, ব্রহ্মার বুকে যে রাতুল পদ,
শুক নারদ নিরাপদ, স্মরণ করি গো বিদের পদ ॥
পক্ষ শেষে হয় প্রতিপদ, প্রতি পক্ষে রয় প্রতিপদ,
তেমনি সে কৃষ্ণের পদ, বিনাশে আপদ বিপদ ॥
যার লক্ষ্য কমলাক্ষ পদ, পায় সে মুক্তিপদ মোক্ষপদ,
দাস গোবিন্দের গোবিন্দেপদ নিদানে ভবারাধ্য পদ ॥

কুটলা। ওগো বৃন্দে! ভোর গোবিন্দের ঘুব্দুকণী আজে মর্বে গো! দেখ্বি ত আয় নাগো, আমার সঙ্গে আয় না। আমি চন্লেম, আর থাক্তে পারি নে গো!

[ প্রস্থান ।

বৃন্দা। ওগো প্রীদাম! কুটিলে গিয়ে প্রীমতীকে নিয়ে কি রঙ্গ করে,
স্মামরা দেখি গে যাই গো! তোমরা ক্লফকে যেন মধুরা যেতে দিও না গো!

শ্রীদাম। ওগো বৃলে। কৃষ্ণ কি কারু কথা শুন্বে পো? তাব মা ইচ্চা হবে, সে তাই কর্বে গো! এখন চল—আমরাও সেই যমুনার ধারে গিয়ে কুর অকুরের রথ দেখে আসি গে চল।

ি সকলের প্রস্থান

# চতুর্থ অঙ্ক।

ব্রক্ষের পথে।

অকুরের প্রবেশ।

অক্র।—

গীত।

মথুরা হ'তে শূন্য রথে এসেছি হে রুন্দাবনে। কর পূর্ণরথ মনোরথ ধন্য কর জীবনে॥ ( একবার এস—এস হে ) ( রথী-শৃত্য, শৃত্য রথে একবার এস-এস ছে ) ( তুটি ভাই একটি হ'য়ে একবার এস—এস হে ) 🛚 আমি অতি প্রেমহীন, সাধন-ভজ্জন-বিহীন, ভক্তিহীন ভাবহীন, জ্ঞানহীন নয়নহীন, দাস গোবিন্দ শক্তিহীন, প্রাণ-গোবিন্দ দরশনে ॥ ( তোমার নামের গুণে দেখা দেও হে ) ( আমি গুণহীন জ্ঞানহীন অতি—দেখা দেও হে ) কত আশা ক'রে. এসেছি এ ব্রজপুরে, জ্ঞান না কি হরি মনে মনে। ওহে জগদীষ্ট কৃষ্ণ, মাতা পিতায় তৃষ্ট, কর কৃষ্ণ কারা-মোচনে

( তাদের কফ দেখে পাষাণ ফাটে হে )
( তোমার দয়াময় নাম কেন বলে হে )
( নিষ্ঠুর পাষাণ প্রাণ ফাটে না--ফাটে না হে )
স্বস্থ কর মাতা পিতায় পুত্রের জীবনে ॥

### ব্রজ্ব-বালকগণের প্রবেশ।

১ম বালক। ওরে দেখ্দেখ্—ওটা কি রে!

২য় বালক ' ভাই ত রে ভাই, ওটা কি বল্ দেখি ?

৩ম বালক। ওরে ভাই। ওটা বোধ হয় ঘোড়গাড়ী রে!

৪র্থ বালক। তাই হবে রে, তাই হবে। দেখ্ছিদ্ না খোড়া জোড়া রয়েছে ?

১ম বালক। নারে, না, ওটা বোড়-গাড়ী হবে কেন রে, ওটা আর কিছু হবে।

২য় বালক। ঐ যে দেড়ে-মিন্সেটা রয়েছে, ঐ বোধ হয়, এটাকে এনেছে রে!

ু বালক। ওটার নামটা কি, ঐ দেড়ে-মুশায়কে জিজেন কর্না, ভাই।

৪র্থ বালক। বলি, ওগো দেড়ে-মশায়! এটার নাম কি গো?

অক্রন। [স্থগত] আহা ব্রজবালকদের কি মিষ্ট কথা! এমন
জ্ঞান না হ'লে এরা সব ক্ষেত্র সহচর হবে কেন গো? আমাকে দেড়ে
ব'লে সম্বোধন করেছে। তা সত্যই ত আনি দেড়ে বটি গো! আমার
অন্তরের পর্মাত্মা গোটা একটা—আর আমি আম্থানা। কেন না
আমি অদ্ধালিণী গ্রহণ করি নাই। তা হ'লে আমি দেড়েই বটে! কিন্তু
ভাবের ভাবুক ব্রজ-রাথালগণ আজ আমায় প্রথম আলাপেই মুগ্ধ করেছে!

১ম বালক। ওরে ভাই, কথা কয় না ষে রে।

২য় বালক। তবে হয় ত বোবা হবে রে ভাই।

৩য় বালক। নারে, না: বোধ হয় কানে শোনে না।

৪র্থ বালক। ওগো দেড়ে-ঠাকুর! ভাব্ছ না দেখ্ছ—কি কর্ছ গোপ ওটার নাম কি বল না গো।

অক্র। হাঁহে বালকগণ! ভোমরা বোধ হয়, ব্রজের রাখাল ? তা না হ'লে এমন রূপ কি যার-ভার হ'তে পারে গো। ভগবানের ভক্ত কি না, তাই মুর্ত্তিও সব সেই ভগবানের মত!

১ম বালক। ওরে ভাই, এ যে আপন মনে কথা কয় রে! এ তবে পাগল না কি রে ?

২য় বালক। ওগো বাবাজী । তুমি পাগল নাকি গো ?

অক্র। ওছে বালক! আগে ত পাগণ ছিলেম না, তবে এখানে এসে মাধাটা গুলিয়ে গিয়ে বোধ হয়, পাগল হ'তেও পারি।

তম বালক। বলি, ওগো মশাই ! ঐ বে লম্বা চুডো—ঐ চক্চকেটা মোডায় টান্ছে, ওটা কার গো ?

আক্রে। ওহে বালক। ওটি মথুরার রাজা কংসের !
১ম বালক। ওটার নাম কি গো ?
আকূর। বালকগণ! ওটার নাম রথ।
২য় বালক। রথ, তা এখানে কে আন্লে গো ?
আকূব। ওহে বালক! ও রথ আমিই এখানে এনেছি।
৩য় বালক। ওতে কি হবে গো ?
অকুর। ওতে রাম-রুফকে নিয়ে বেতে হবে।
৪র্থ বালক। কোথায় নিয়ে বেতে হবে গো ?

অক্রে। ৩তে বালকগণ! মথুরায় বেতে হবে—মণুরায়!

১ম বালক। কেন গো, মথ্রায় কেন গো অকুর। মহারাজের ষজ্ঞিতে ভাদের নিমন্তর হয়েছে।

২য় বালক। ওঃ! তাই বল ? তুমি কংসের দৃত দত্যি ? ৰঞ্জির জন্যে ছেলে ধর্তে এসেছ বৃঝি, কেমন গো? ওরে ভাই। সব পালিয়ে চল্, সকলকে গিয়ে বলি গে—রাম-ক্ষণকে চুরি কর্তে বৃন্দাবনে ছেলে-ধরা এসেছে গো।

বালকগণ।---

### গীত।

পালা—পালা—পালা, দেশে ছেলে-ধরা এসেছে।
বৈষ্ণব সেব্দে ভণ্ড বেটা দত্যি দেশে চুকেছে॥
সাম্লা সবাই ছেলে পিলে, রাজ্ঞা যক্তি করেছে,
সে যজ্ঞিতে দেবে বলি, তাই ছেলে ধর্তে বেরিয়েছে,
ওই দেড়ে বেটা বেজায় ঠেটা, ওটায় কংসরাজ্ঞা পাঠিয়েছে।

[ প্রস্থান।

অক্তর। আহা! এই সব ব্রজভাবের ভাবুকদিগে ফাঁকি দিয়ে ব্রজের ধন রাম-ক্লফ ধনে মথুরায় নিয়ে বেতে হবে। সে বে কত বাধা, তা কে জানে ? কিন্তু আর সেখানে না নিয়ে গেলেও ত চলে না। কংস-কারাগারে দেবকী বস্তুদেব আর উগ্রসেনের কারায় পাষাণ কেটে বাচ্ছে। তাই পাষাণের পাষাণ ক্লফকে সেখানে নিয়ে ষেতে হবে। তা সে পাষাণ কি সহজে সেখানে যাবে ?

### গীত।

কোথায় হে কৃষ্ণ-কিশোর, আর থেকো না হ'য়ে পাষাণ। মাতাপিতার তঃখ নাশিতে কর ব্রঞ্জের খেলার অবসান॥ নাই কি হে তোমার আসান্ এমন পাষাণ তুমি পাষাণ, তোমার পিতা মাতার বুকে পাষাণ,

দিলে কংস হ'য়ে পাষাণ॥

যাব তরে সে দেব ঈশান, সার করেছেন সেই শাশান, যার নামে তার বাজে বিষাণ,

সেই গোবিন্দ নিজে পাষাণ॥

#### নন্দের প্রবেশ।

নন্দ। ওগোমুনিবর। প্রণাম হই গো। [প্রণাম]

অকুর। ওগো গোপরাজ। তুমি ভাগ্যবান্ গো, তাই ভগবান্ ভোষায় এমন পুত্রধনে ধনী করেছেন গো।

নন। নাগোমুনি-ঠাকুর। আমি অতি ছভাগাগো।

আক্রে। ওগোগোপরাজ। সে আকেপ কব্তে নাই গো। তোমাব ছেলে সামান্ত ছেলে নর গো। সে যে অসামান্ত ধন গো। তাই কংসের যজ্ঞের জন্ত সেই অসামান্ত ধনে নিয়ে যেতে হচ্ছে গো। তুমি শোক ভ্যাগ ক'রে সরল হ'য়ে আমার কথার উত্তর দেও গো।

নন্দ। ওগো, মুনি-ঠাকুর গো! কি উত্তর দিব গো? সে কথা যে, আমার মুখে আসে না গো।

জ্ঞকুর। কেন গো, কি হ'ল গো? তবে কি ছেলে মথুরা পাঠাতে ইচ্ছা নাই নাকি গো?

নন্দ। না গো মুনিবর। বাছাদের কাছ-ছাভা কর্তে মন হয় না গো। কংস রাজাবে বড়বদুগো! আকুর। ওগো গোপরাজ! কংস রাজা বদ্ হ'লেও ভোমার কৃষ্ণকে সে বধ কর্তে পার্বে না গো! বরং কৃষ্ণই সে বদ্কে বধ ক'রে আস্বে গো! ভার বদে ভোমাদের কিছু বদ্ হবে না গো!

নন্দ। ওগো মুনিবর ! রাম-ক্লফকে বধ কর্তে কংসরাজা এখানে যে কত দৈত্য পাঠিয়েছিল গো।

আকুর। বলি, হাঁ গো গোপরাজ! সেই বদ্ কংসের বদ্ আদেশে যে এখানে রাম-রুফকে বধ কর্তে এসেছিল গো, তারা সকলেই ত বদ্ বুদ্ধির দোবে বধ হয়েছে গো, তা'ে ৩ ভয় কি আছে গো!

### গীত।

ওহে নন্দ সদাশয়, ক'রো না মনে সংশয়।
রাম-ক্ষে দেও গো বিদায়, বিনয় করি মহাশয়॥
সেধা কংস তুরাশয়, লইতে বিভব বিষয়,
উত্রাসেনে বন্দী করে. এত পাপ কি ধর্ম্মে সয়,
গেলে ব্রক্তের যুগল তনয়, কংস ভয় যায় নিঃসংশয়॥

অক্র। ওগো গোপরাজ! সেজন্ত তোমার ভাবনা নেই গো! তোমাব ছেলে কৃষ্ণ সামান্ত নয় গো, সে স্বয়ং ভগবান গো!

নন্দ। ওগো মুনি-ঠাকুর ! ও সব কি বল্ছেন গো ? গোপাল আমার ভগবানের দেওয়াধন গো. তাকে ভগবান বল্ছ কেন গো ?

অকুর। স্টা গো গোণরাজ! ভোমার ছেলে সভ্যই ভগবান্ গো!
নন্দ। ওগো ঠাকুর! তোমার এ কথা আমি মানি না গো! কৃষ্ণ
নন্দ গোয়ালার ছেলে, সে আবার ভগবান্ হবে কেন গো? আর তুমিও
ও কথা ব'লো না, ঠাকুর, তা হ'লে গোপালের আমার অকল্যাণ হবে গো!
অক্রর ওগো গোপরাজ! ভোমার ছেলের অকল্যাণ কেউ কর্তে

পারে না গো! সে যে ভগবান্, তা তুমি বিশ্বাস কর্তে চাইছ না কেন গো?

নন্দ। না গোঠাকুর! সে যে আমার ছেলে গো, তাকে কি আমি ভগৰান ভাব তে পারি গো ?

অকুর। ওগো গোপরাজ। তোমার ছেলে যে, গোবর্দ্ধন-গিরি ধরেছিল গো!

নন্দ। হাঁ গো ঠাকুর ! ইক্ররাজের কোপে শিলার্টির সময় বাঁ-হাতের ক'ডে আঙ্গুলে ক'রে সাতদিন সেই পাহাড় ভূলে ধ'রে ব্রজের মানুষ, গক, পশু পক্ষী সব বাঁচিয়েছে গো!

অক্র। ওগো গোপরাজ। বালক হ'য়ে যে পলকে পুলকে কনিষ্ঠ আঙলে গোবর্দ্ধন গিরি তুলে ধ'রে থাক্তে পারে গো, সে গোলোক-আলোক, ত্রিলোকপালক ভগবান্ নয় ত কি গো?

নন্দ। ভগো মুনি-ঠাকুর! ভগবান্ ত সত্ব গুণের গো ?

অকূর। গ্রাগোপেরাজ। ভগবান্ সরগুণেরই বটে গো।

নন্দ। ওগো ঠাকুর। যার সত্বন্ধণ, তার রং ত সাদা গো! কিন্ত রুষ্ণ ত আমার সাদা নয়, সে যে কালো গো ?

অক্র। ওগো গোপরাজ। তোমার ক্রফ সাদা না হ'য়ে কালো হয়েছেন কেন শুন্বে গো? ভবে শোন বলি—দেখ ভগবানের একটি নাম হরি। তা হা ধাতু হ'তেই হরি শব্দ গো। যে হরণ করে সেই হরি। ভা হরি কি হরণ করেন ? না—এই জগতের পাপ হরণ করেন! আর বিষ হরণ করেন ব'লে তাঁর নাম বিষ্ণু। তা পাপ আর বিষ ত্ই-ই নীল রং কিনা, ভাই পাপ আর বিষ হরণ ক'রে ক'রে ভোমার ক্রফের সাদা রং কালো হ'য়ে গেছে গো; নৈলে ক্লফ ভোমার কালো নয়, সে চিরকালই সাদা গো!

### গীত।

সত্ত গুণের সাদা কৃষ্ণ রং ধরেছে এখন কালো। জগতের সব কালো নিয়ে, কালো হয়েছে চিকণ কালো পাপ কালো আর বিষ কালো. জানা আছে তা চিরকাল. তাদের কাল' কৃষ্ণ--⊲ ালো, কালের কাল' সাবকাল'॥ ত্যোগ্নণে শিবের বর্ণ. কালো নয় সদা কি কারণ, শোন বলি তার বিবরণ. হ'য়ো না কথা বিস্মারণ:---শিবের মনের যত কালি নিয়েছে সব কালা কালী. কালোশশীকে দিয়ে কালি সদাশিব হ'ল গো কালো॥

নক্ষ। ওগো ম্নি ঠাকুর ! ভোমার ও সব ছেঁলো কথায় মন মানে না গো! রাম-রুঞ্চ ব্রন্থ ছাড়া ক'রে কোথাও যেতে দিতে পার্ব না গো! অক্র । ওগো গোপরাজ। সে কথা কি ভোমার বলা সাজে গো? কংস যে, ভোমার ওপরওয়ালা রাজা গো! সে যথন এত খাতির ক'রে ভোমাদিগে নিয়ে যেতে আমাকে পাঠিয়েছে, তথন রাম-রুঞ্চকে সেখানে না পাঠানো কি ভোমার উচিত হবে গো? নন্দ। ওগো ঠাকুর! আমি উচিত-অন্তচিতের ধার ধারি না গো। মন হচ্ছে না ব'লে ছেলে পাঠালেম না, তাতে ক্ষতি কি হয়েছে গো?

অকূর। ওগো গোপরাজ। ক্ষতি কি হবে, শুন্বে? তবে বলি শোন গো—

### গীত।

কংস হবে রুফীমতি তোমাদের প্রতি।
রাজা রুফী হ'লে তোমার হবে গো ক্ষতি॥
যার রাজ্যে কর বাস. দেখিতে তার যজ্ঞাবাস,
যাবে নীলবাস আর পীতবাস, কেন তাতে অসম্মতি॥
দেখিলে সে রাম-রুফ, রুফীভাব করিবে নফী,
তুফী হ'য়ে হবে আরুফী, সে নিরুফী মতি;—
দাস গোবিন্দের আশ. পূরাও হে মনের অভিলাষ,
পীতবাস নাশ' ত্রাস, শমনবাস-তুর্গতি॥

নন্দ। ওগো মুনি ঠাকুর! তুমি যতই বল গো, আমি প্রাণ ধ'রে আমার প্রাণক্কফকে মথুবায় পাঠাতে পাব্ব না গো!

অকুর। ওগো গোপরাজ, আমার কথা শোন গো! রাম-ক্লফকে সেখানে পাটিয়ে দেও গো। তা নৈলে তোমার মিতে বস্থদেবের কারা-কষ্ট মোচন হবে না গো!

নন্দ। ওগো মুনিঠাকুর ! বার বার ও কণা ব'লো না গো। ঐ দেখ গো, যশোমতী কেমন পাগল পারা হয়েছে দেখ গো! কৃষ্ণকে কেউ কি বিদায় দিতে পারে গো! কৃষ্ণ যে কি ধন, যে কৃষ্ণের মত ছেলে কখন কোলে পেয়েছে, সেই তা জানে গো! তুমি মুনি-মানুষ তা জান্বে কেমনে গো?

অকুর। ওগো গোপরাজ! সে সব আমি জানি গো! ডোমার ছেলের প্রাণবধ কর্তে পারে, এমন কেউ নেই গো মহারাজ! ডোমার গোপালের শক্তি কি ভূলে বাচ্ছ গো! কালিয়-দমন—গোবর্জন-ধারণ— দৈত্যবধ, অতি শিশুকালে বিষ-মাথা-স্তন আকর্ষণে পুতনা বধ বার বাল্যালীলা, তার জীবন বিনাশ কর্তে কংস কেন, মথুরায় যত মল্ল আছে, তাদের মধ্যে কেউ নাই গো! আমি বল্ছি—তুমি নির্ভয়ে রাম-কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে মথুরায় চল, রাজা রাম-কৃষ্ণকেই নিয়ে বেতে বলেছে গো, নিয়ে চল—কোন ভয় নেই গো!

নন্দ। ওগো মুনিঠাকুর ৷ তারা ছ'ভাই যে নন্দত্রজের আনন্দ গো ! বুজছাড়া ক'রে তাদের কোণাও পাঠাতে সাহস করি না গো !

অকুর। ওগোগোপরাজ! সে সাহস কেন কর না গো?

নন্দ। ওগো মুনি গো! সে কেবল কংগরাজের ভয়ে গো! যাকে ভয় করি গো, সেই কিনা আমার ছোট ছোট ছেলে হ'টীকে নিয়ে যেভে বলেছে গো! এ কি বাবা হ'য়ে কেউ গাচ্য ক'রে পাঠাতে পারে গো?

### যশোদার প্রবেশ।

যশোলা। কৈ গো, কৈ, দেই অক্রুর মুনি কোণার গো?

অকুর। কেন গোমা যশোমতি। এই যে স্থামি এইখানেই রয়েছি গো।

यम्भाना। अत्रा भूनिर्धाकृत ! अनाम हरे त्रा ! [अनाम ]

অকুর। ওগো মা যশোদে ! ভোমার কি আশীর্কাদ কর্ব গো মা ! কৃষ্ণকে ভোমরা ছেলে পেরেছ, ভোমাদের জগতে কিসের অভাব আছে গো ? ভোমাদের জন্ম-জন্নকার হরেছে গো ! তবে এখন এই আশীর্কাদ করি, ভোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর গো ! কেন—না কৃষ্ণের মাতা-পিতা হু'য়ে দীর্ঘজীবী হওয়াই স্থা গো !

### গীত।

প্রাণকৃষ্ণে পেয়েছ কোলে, বেঁচে থাক দার্ঘজীবনে।
কৃষ্ণ নয় সামান্য ধন গো, ভগবান ভোমার ভবনে॥
কেন গো মা হতেছ কাতর,
রথে কৃষ্ণে তোল সম্বর,
সে গেলে মথুরা ভিতর
ভাল হবে জেনো মনে॥

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর গো! মা হ'য়ে কোন্ প্রাণে গোপালকে তোমার রথে তুলে মথুরায় পাঠাব গো? সেখানে কংস বে তার শক্ত্র আছে গো! মা কি কখন ছেলেকে শক্তর হাতে তুলে দিতে পারে গো? অক্ত্র। ওগো মা যশোমতা গো! বিপদে নিরুপায় হ'লে তখন পেটের ছেলেকেও তার কালের মুখে তুলে দিতে হয় বৈকি গো! তা'তে যার কালপূর্ণ হয়, কালোর তাকেই কাল কোলে পাঠিয়ে দেয় গো! আর মার কাল পূর্ণ হয় না, কাল তার কিছুই কর্তে পারে না গো! এ যে চিরকালকার কথা গো, তোমরা কি শোন নাই, বাছা?

যশোদা। ওগো মুনিঠাকুর! মাহ'য়ে ছেলেকে কালের কোলে তুলে দেয়, এমন মা ত কখন দেখি নি গো!

অকুর। ওগো মা, তুমি না দেখ লেও আমি দেখেছি গো!
যশোলা। ওগো, মুনিঠাকুর গো! তেমন মা কোথায় দেখেছ গো?
অকুর। ও মা মশোমতি! আমাদের মথুরাতেই দেখেছি গো!
তোমাদের রোহিণী দেবীর জেঠ ভূতো বোন দেবকী ঠাক রুণ গো! কংস
তাদের আমী-জীকে কারাগারে রেখেছে; আর তাদের মত ছেলে হয়, সব

নিমে এসে পাষাণে আছেড়ে মেরে ফেলেগো! সেই সব ছেলে দেবকী নিরুপায় হ'য়ে কালের হাতে তুলে দেয় গো! ভা'তে যে মর্বার সেই মরে, আর যে বাঁচ্বার, সে কিন্তু ঠিক বেঁচে যায় গো!

ৰশোদা। ওগো মুনিঠাকুর! দেবকী দেবী তাই করে নাকি গো? সে তবে মা নয় গো, সে রাক্ষমী গো!

শুকুর। না গো মা! তিনি রাক্ষণী নয়, মা! ষথার্থই। য়ের মত মা গো! কিন্তু কংস যে তার শক্র গো! রাক্ষা শক্র হ'য়ে তাদের কারায় পাঠিয়েছে, সেই ত সব কর্ছে গো! তারা বিপদে নিরুপায় হ'য়ে কলের পুত্লের কাজ করার মত ছেলেগুলিকে কংসের হাতে তুলে দিয়েছে গো!

ষশোদা। ওগো ঠাকুর ! তবেই বল্লে ভাল গো ? কংস যে, আমার গোপালকে মার্বার জন্ত কত ছল করেছে গো, কত চাতুরা ক'বে দৈত্য পাঠিয়েছে গো! তাই ত ভয় হয় গো, যদি বাছাদের নিয়ে গিষে মেরে ফেলে, তা হ'লে কি হবে গো ?

অকুর। ওমা ষশোমতি গো! কংস তোমার ছেলেকে মার্তে পার্বে না গো! বরং কংস যদি ভোমার ছেলেকে মার্তে চার গো, তবে তোমার ছেলেই তাকে মেরে ফেল্বে গো! দেবকীর শেষ মেরেটীকেও কংস পাষাণে আছ্ডে মেরে ফেল্তে গিয়েছিল গো, কিন্তু সে কি তাকে মার্তে পেরেছিল গো? রাখা-মারাটা কংসের ইচ্ছার হয় না গো, বরং সেটা গোপালের ইচ্ছার হয় গো মা!

যশোদা: ওগো মুনিঠাকুর গো! **আমি প্রাণ থাক্তে তা পা**র্ব না গো!

অক্র। ওমা যশোমতি গো! যদি তোমার ক্বঞ্চকে না পাই গো তবে আমিও মধুরায় আর ফিরে বাব না গো! গীত।

ওমা নন্দরাণী গো,

আমি যাব না আর **মথু**রায়।

যদি নাহি পাই শ্যামরায়,

তবে কেমনে যাইব মা মথুরায়॥

কংস রাজা পাঠালে আমায়,

রাম-কুষ্ণে নিতে তথায়,

তাদের না নিয়ে কি যাওয়া যায়,

রাজাকে কে না ডরায়॥

তোমরা না পাঠালে ছেলে,

অপমানে সে উঠ্বে ছ'লে,

বধিবে প্রাণ অবহেলে

আ'সিবে হরায়:--

রামক্রফে দেও গো বিদায়,

আমি দেখিব মা সকল দায়,

ভয় নাই মা, তাদের দায়

এ জীবন এ ধরায়॥

কৃষ্ণ ও বলরামের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। মা। মা। আমি আর বলাই দাদা কেমন সেজেছি দেখ গো।

ষশোদা। বাপ গোপাল রে। এমন ক'রে এ বেশে ভোদের কে সাজালে রে ? ভার মনে কি মায়া-দয়া নেই, রে বাপ গোপাল ? বল। ওগোমা। আমার মা এমনি ক'রে সাজিয়ে দিয়েছে গো।

বশোদা। ও বাপ বলাইচাঁদ। রোহিণী ভোদের এমন সাজে
সাজিয়ে দিয়েছে কেন গো ?

ৰল। ওগো মা। আমরা মথুরার রাজবাড়ীতে যজ্ঞ দেখ তে যাব গো। যশোদা। ওরে বলাই রে। ও কথাটি মুখেও আনিস্না, রে বাপ্। সেখানে ভোদের যাওয়া হবে না, রে বাপ্।

কৃষ্ণ। কেন গোমা, নেমস্তল হয়েছে যে গো! তবে যজ্জি দেখাতে যাৰ না কেন গো ?

যশোদা। ও বাপ্গোপাল রে ! সেধানে যে কংস আছে, বাপ্! কৃষ্ণ। ওমা! সেই ত মুনি ঠাকুরকে পাঠিয়েছে গো! তবে তাকে ভন্ম কি গো!

নন্দ। ও বাপ গোপাল! তোমায় গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করি গো, মথুরার রাজা কংস নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে যদি ভোমাদের বধ করে গো ?

ক্বস্ত। ওগোবাবা! বধ করা কি মুখের কথা নাকি গো? আর ভেকে নিয়ে গিয়ে প্রজাকে পীডন করা রাজার ধর্ম নয় গো! সে ভা করবে না গো!

বল। ওগোবাবা! মায়ের কথা শোন গো! আমাদের যজ্ঞে যেতে দিব না বলছে গো!

কৃষ্ণ। ওগো দাদা! যজে না গিয়ে কিছুতেই ছাড়্ব না গো। ওগো মা! আমাদের বেতে অনুষতি দেও গোমা!

#### গীত।

ওমা বশোমতী গো, দেও বজ্ঞে যেতে অনুমতি।
শুভ-বাত্রা হয় না সফল, না পেলে মায়ের সম্মতি॥
প—১৩

যজ্ঞে যেতে হয়েছে মতি, কেন মা তুমি কাতব মতি

হ'লে এমতি ;—

নির্ভয় কর মা মতি, খির করি সম্প্রতি মতি॥ মধামুনি মহামতি, এসেছেন অকুর স্থমতি,

নাই কু-মতি ;---

যদি কংসের তুর্মতি, অত্যাচারে ঘটায় মতি,

মেরেছি দৈত্য যেমতি, বধিব ভাবে ভেমতি॥

অকুর। ওমা মশোদে গো। গোপালের মথুরা মেতে ইচ্ছা হয়েছে গো। তাকে বাধা দিয়ো না মা, তা হ'লে সে মনে বড ব্যথা পাবে গো।

ক্কা। মাগো! আমাদের যজে ধাবার অনুমতি দেও গো!

যশোদা। ওরে বাপ্গোপাল রে! বার বার ওকথা ব'লে মাকে

আব কাদাস নে, রে বাপ্!

কৃষ্ণ। ওগো বাবা! তুমি মাকে বুঝিয়ে বল গো! আমি যজে বৈতে না পেলে দম কেটে ম'রে যাব গো! আমি তোমার পায়ে ধরি বাবা, আমাদিগে মথুরার মজি দেখুতে নিয়ে চল গো। নৈলে আমাদের যা খুলী হ'বে তাই কর্ব গো! আর এ ব্রজেও থাক্ব না গো!

নন্দ। ও বাবা গোপাল। যাত্ বাছাধন। জার পায়ে ধ'রে কাদ্তে হবে না- ওঠ। ঘশোদে। ক্রফ যথন এমন ক'রে জিদ্ ধরেছে গৌ, তথন তাকে জার বাধা দিয়ো না—অভ্যমত ক'রো না গো। মহামূনি অক্রের সঙ্গে ওদের হুজনকে পাঠিয়ে দেও গো! আমরাও যথন সবাই গোপালের সঙ্গে থাক্ব গো, তথন তোমার কোন ভয় নেই গো।

বশোদা। ওগো প্রাণপতি ! তোমার অফুমতি যণোমতী ঠেল্তে পারে না গো! ওগো ঋষি ! স্বামীর কথার আমার রাম-কৃষ্ণকে তোমার হাতে ভূলে দিলেম গো। দেখো—ধেন বাছাদের কোন বিপদ্ না বটে গো!

অকুর। এস হে কৃষণ। এস হে বলদেব। অকুরের রথে উঠে
মথুরার বাবে এস গো। আমার বড় ভর হয়েছিল গো, এভক্ষণে নির্ভর
হলেম গো। আশা হ'ল, ভোমাদের রথে তুলে নিয়ে বেডে পার্ব গো।
আজ বেমন কাঠেব রথে উঠ্বে, ভেমনি সেই নিদান-দিনে অকুরের দেহরথে উঠেও মথুরা বেডে হবে গো। এখন ভোমাদের রথে তুলি গে চল গো।

# ঞীদাম স্থদামাদি রাখালগণের প্রবেশ।

শ্রীদাম। [প্রবেশ পথ হইতে] কার সাধ্য গো, আমাদের ব্রজের ধন কৃষ্ণধনকে নিয়ে বাবে গো ? সাবধান, বৈষ্ণববেশী ক্রুর মুনি অক্রুর ! কানাই-বলাইকে ছেড়ে দেও, নৈলে লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিব গো!

জক্রন। ওগে। শ্রীদাম ! যথন মান্তা-পিতার মায়া কাটিয়ে কুষ্ণধনকে হাতে পেয়েছি গো, তথন লাঠিয়ে মাণা ফাটিয়ে দিলেও এ ধনকে জার ছাড়ুব না গো !

স্থাম। তবে কি তুমি রাম-রুঞ্জে ছেডে দিবে না গো ?

অক্র । ওহে স্থাম ! এমন ধন হাতে পেরে কি ছাড়া যার গো ?

দাম ! ওগো! নিতান্তই কি তবে ওদের মধুরার নিয়ে যাবে গো ?

অক্র । ইাা গো দাম ! নিয়ে যাবার জন্ম যথন এদেছি, তথন নিয়ে যাব বইকি গো!

স্থবল। কৈ, যাও দেখি, ঠাকুর ! আমরা পথ আগ্লে দাঁড়ালেম, যাও দেখি—কেমনে মিয়ে যাবে গো!

আক্রের। বাবার সাধী রাম-রুফকে যখন পেরেছি গো, তখন কি আর পথের ভয় করি গো ? রাম-রুফের যখন ইচ্ছা হয়েছে, আর নন্দ-যশোমতীর বখন অমুমতি হয়েছে, তখন কি না নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিব গো ?

### গীত।

ভয় করি না যাত্রার পথে, পেয়েছি ভয়হারী খনে।
বাঁর ইচ্ছায় সকলি হয়, পেয়েছি সেই অমূল্য খনে॥
তোমাদের মোহের ধাঁধা, তাই আমারে দিভেছ বাধা,
বাঁধাহারীর কিসে বাধা, যার হাতে জীবন—নিধনে॥
ছাড় ছে—ছাড় হে পথ, ওই পথে রয়েছে রথ,
পুরাইব মনোরথ, রথে ল'য়ে গোবিন্দ খনে॥

কৃষণ। ও ভাই ! তোমরা সব কি কর্ছ গো ? তোমরা কাকে কি বল্ছ গো ? উনি বে পরম্পাধু গো ! সাধুর মনে কি ব্যথা দিতে আছে গো ? তোমরা স্থির হও, আমরা যক্ত দেখে আবার কালই আস্ব গো । ভোমরাও আমাদের সঙ্গে মপুরায় যক্ত দেখাতে যাবে চল গো ।

শ্রীদাম। ও ভাই কানাই রে! তোর কথা ঠেল্তে নাই রে! তুই বদি কাল ফিরে আসিস্, তবে আর ভয় করি না, ভাই! চল্ তবে আমরাও তোদের সঙ্গে যাব।

নন্দ। এস বশোষতি । জামারও মধুরা বাবার উদ্বোপ ক'রে দিবে গো।

ৰশোদা। ভগবান আমার গোপালের মঙ্গল করুন।

্ সকলের প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্গ।

### আয়ানের গৃহ।

### বৃন্দা ও রাধার প্রবেশ।

রাধা। ওগো বৃদ্দে! বিশাখার যে, এখনও দেখা নাই গো ?
বৃন্দা। ওগো সহচরি। সে তোমার সধার খবর আন্তে গেছে
যে গো!

রাধা। ওগো বুন্দে! কালাচাঁদ কি সভ্যসভাই মধুরায় যাবে নাকি গোণু

ব্রন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! ভাই গুনেছি গো! ভাদের নিয়ে যাবার জন্ত মধুরা হ'তে রথ এদেছে, তারা আজই যাবে গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! যাবার সময়ে কি আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন না গো ?

রন্দা। ওগো শ্রীমতি ! দিবসে কেমন ক'রে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে বাবে গো ?

রাধা। ওগো দৃতি! বাবার কালে সে কি একটা মুখের কথাও ক'রে বাবে না গো ?

বৃন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! সে দেখা কর্তেই আস্তে পাবে না, ভা কথা কবে কেমনে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! সে যদি না ব'লে-ক'য়ে চ'লে বায় গো, তবে কি হবে গো? বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি ! সে বদি না ব'লে-ক'য়ে চ'লে বায়, ভবে আবার কি হবে গো ?

রাধা। বৃদ্ধে। গোবিল-শৃত্য বৃন্দাবনে আমি যে থাক্তে পার্ব নাগো!

বুন্দা। ওগো বিনোদিনি। পরনারী হ'য়ে প্রেম ক'রে কালাকে আপনার ভেবেছিলে, তার ফল এখন এমনি ধারা ফল্বে গো। তার সঙ্গে কি ব্যাভারটা করেছ, তা কি মনে নাই গো।

রাধা। ওগো বৃদ্দে! ভার সঙ্গে আমি এমন কি কু-ব্যাভার করেছি গো, যাতে সে আমাকে দেখা না দিয়ে—কিছু কথা না ব'লে চ'লে বাবে গো ?

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! কি করেছ, বলি শোন গো---গীত।

> শ্রীমতী গো, কেন করেছিলে মান। মানের দায়ে ধরিয়ে পায়ে

কেন করিলে তার অপমান॥
তুমি করেছ মান, হরেছ মান,
তাই মনে তার এ অভিমান,
নারীর মানে অসম্মান,

মানীর কাছে মরণ সমান ॥
বিদ না করিতে মান,
হ'ত না গোবিন্দের মান,
মানে মান সপ্রমাণ,
বর্ত্তমান তার অফুমান ॥

বে ক্ষেত্রে দণ্ড মান,
তাতে রাই তোদের দণ্ড, মান,
দাস গোবিদ্দের রবে না মান,
শমন-দণ্ড যখন বিদ্যমান॥

রাধা। ওগো বৃদ্ধে। তবে কি আমি মান করেছি ব'লে সে মান ক'রে অপমান ভয়ে মধুরা বাচেছ নাকি গো ?

বুন্দা। তা না হ'লে তোমার এমন দশা কেন হবে গো?

त्राधा। अत्रात्रान्तः। आयात्र कि नना स्टाइट्स त्राः ?

বুন্দা। ওগো ধনি ! তোমার দশম দশা ঘটেছে গো! ( স্থুরে )
চিস্তাত্রো জাগরোদ্বোঃ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপং ব্যাধি কুন্মাদং
মোহমৃত্যু দশা দশঃ॥

রাধা। ওগো রুন্দে! ক্রফ-বিচ্ছেদে আমার সেই দশাই ঘটেছে গো! বুন্দা। ওগো শ্রীমতি! দশা ঘা ঘটেছে, তা ত ঘটেছে; এখন শেষ দশার ছর্দ্দশা না ঘটুলে বাঁচি গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে! সে যদি অ-দেখাতেই চ'লে যায় গো, তবে কি তার সঙ্গে আর দেখা হবে না গো ?

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! দেখা কর্তে সে ত আস্তে পার্বে না গো, তবে তুমি যদি পথে দাঁড়িয়ে দেখা কর্তে পার, তবে দেখা হ'তে পারে গো!

রাগা ৷ ওগো বৃদ্দে ! ক্লফকে দেখুতে আমি ত পথেই দাঁড়াই গো ! আজও ন৷ হয় তার জন্য পথে গিয়েই দাঁড়াব গো !

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তা যদি পার গো, তবে ভোমার ক্লফ্-দরশন হ'তে পারে গো!

### কুক্তথাত্ৰা

রাধা। ওগো বৃন্দে! তুমি আমাকে ক্লফ দর্শন করাও গো! বুন্দা। ওগোধনি! বিশাখা এসে কি ধ্বনি শোনায় আগে দেখি, তার পর ক্লেত্রমত ব্যবস্থা করা বাবে গো।

রাধা। ওগো বুলে । বিশাখা কি আমায বি-স্থা দেখে শ্যামস্থার দেখা নিভে যাবে গো ?

বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি ! শ্রীমতীর শ্রীমুখের অনুমতি বিশাখা পালন না ক'রে থাক্বে না গো!

রাধা। ওগোরুন্দে। আমি একটি কথা বল্ছিলেম গো।

वुन्ना। खर्गा शक्त्रानि। कि कथा वन्त्व, वन ना रगा ?

রাধা। ওগোদ্তি! তুমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আস্লে ভাল হয় গো!

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! তোমার যদি সে অমুমতি হয় গো, তা হ'লে আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আস্তে পারি গো!

রাধা। ওগো বুন্দে। তবে তাই একবার যাও গো।

গীত।

ওগো বৃদ্দে ! আনন্দে আনিতে যাও

ত্রীগোবিন্দের সমাচার ।

মথুরায় নিতে কালায়, অক্রুর মুনি এল হেথায়,

করিতে আমার প্রতি অত্যাচার ॥

এই কি বিধির স্থবিচার,

বিচারে কেমন অবিচার,

যত অনাচার ব্যভিচার,

সকল আচার কুষ্ণের প্রচার ॥

তাঁর পূজার যত উপচার, হবে আমার সব অপচার, দাস গোবিন্দের কদাচার, নিদানকালে ভ্রম্ট-আচার॥

বৃন্দা। ওগো শ্রীমতি! ভোমায় অত ক'রে অন্থরোধ কর্তে হবে না গো, আমি এখনই গিয়ে গব খবর নিধে আস্ছি গো! এখন ভোমাকে একটা কথা বলি শোন—ভোমার নিদারণ ননদিনী আজ ভোমায় গঞ্জনা দিতে এলে যেন কোন কথাটি ক'য়ো না গো! কেবল মুখ বুজে চূপ্ ক'রে সব স'য়ে যেয়ো—আমি যাব আর আসব গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে। শুধু এলে-গেলেই হবে না গো. তাকে ধ'রে স্মান্তে হবে; স্মামি তার সঙ্গে একবার দেখা কর্ব গো।

বুন্দা। ওগো শ্রীমতি ! ভাই ভাবি সে কি এভ কঠিন-মতি হবে গো ?

রাধা। ওগো বৃন্দে! পুক্ষে সব পারে গো!

বৃন্দা। ওগো! তবে আমি তার কাছে ষাই গো. দেখা ক'রে তাকে সব কথাই খুলে-থেলে বলি গে গো! যদি আসে ত আমার সঙ্গে নিয়েই আস্ব গো! তৃষি তোমার ননদিনীর কাছে, একটু হু স্ক'রে থেকো, বাছা!

রাধা। ওগো বুন্দে! ভা থাক্ব গো, ভূমি এস।

বুন্দা। ওগো ঠাকুরাণি! তবে বাই গো! আর বাবার সময়ে তোমাকে একটি প্রণাম হই গো, [প্রণাম] আর কিছু পদধ্লি দেও গো! [রাধার পদধ্লি গ্রহণ] শ্রীমতীর পদধ্লির গুণে বদি দেখা পাই, তবে তাকে তথনই ধ'রে নিয়ে আসব গো!

### গীত।

এই যাচ্ছি, তারে আন্ছি ধ'রে ভয় কি তোমার রাজবালা ৷ থাক্তে হেথা বুন্দে দৃতী, জ্বালাবে কালা কুলবালা॥ যেখানে থাকিবে, সেখানে বাইব. সন্ধান করিব তার. রাই-মনচোরা কোথায় লুকাবে, আর নাহি পাবে নিস্তার: ( তারে আনিব ধ'রে ) ( যেমনে ষেখানে পারি, তারে আনিব ধ'রে ) ( তবে চলিলাম ) ( তোমার অনুমতি নিয়ে তবে চলিলাম ) ( শ্রীপতিরে আনিবারে তবে চলিলাম ) ( জয় রাথে শ্রীবাথে ব'লে এই চলিলাম ) দেখি সেই শঠে. লম্পট কপটে

প্রিস্থান।

রাধা। ওগো! আমার মন আজ কেন এমন হ'ল গো? কালার ভরে মন এমন কেঁদে কেঁদে উঠছে কেন গো? চারিদিকে কেন কলে কলে বিলক্ষণ অলক্ষণ দেখ্ছি গো! আমার বরাতে কি আছে, ভাকে জানে গো?

ধরতে পারে কি না এ গোপের বালা॥

# কুটিলার প্রবেশ।

कृष्टिना। अला ताहे। এইবার দর্শ চূর্ণ হবে গো!

রাধা। কেন গো ননদিনি ? আমার কি হয়েছে গো ?

কুটিলা। ওলো বাই। অমন ধারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ ছিদ গো ?

রাধা। ওগো ননদিনি ! নীল-গগনের শোভা দেখ ছি গো।

কুটিলা। ওগো, তা নয় গো, তা নয়, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা চলে
না গো। ও সব ঢং বেশ বুঝি লো—ঢের জানি। তোর ৪ আকাশ
দেখা নর গো, ঐ আকাশের রং দেখে কালার রং মনে করা গো। যা
হ'ক্, ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি; কিন্তু তোব মত এমন জাহাবেজে মেয়ে
কোন দেশে দেখি নাই গো।

রাধা: কেন গো ননদিনি! আমি কি করেছি গো?

কুটিলা। বলি, তুই না করেছিদ্ কি গো ? গোকুলময় যে, ধর্মের চোলে বোল বাজ ছে—রাই কলঙ্কিনী গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! আমি সভী কি কলঙ্কিনী, ভা ত সেদিন পর্থ হ'লে গেছে গো।

কৃটিলা। কোন্দিন গো? সেই বেদিন ফুটো কলসীতে যমুনা হ'তে জল এনেছিলি, সেইদিনকার কণা বল্ছিদ্ নাকি গো?

রাধা। হাা গো ননদিনি ! সেই কথাই বল্ছি গো!

কুটিলা। ওগো! সেটা সেই কেষ্টার ভেক্ষি! চালাকি ক'রে চাল চেলে অমন চাতুরী খেলেছিল গো! ওলো! ও রকম চং দেখিয়ে কলম্ব খোচে না। ষেমন রাং কখন সোনা হয় না—জল কখন আগুন হয় না, তেমনি কলম্বিনী কখন সজী হয় না গো!

রাধা। ওগো ননদিনি! তোমরা এখনও আমাকে কলঙ্কিনী বল্ছ গো ? বেশ, আমি যেন জন্ম-জন্ম কৃষ্ণ-কলঙ্কিনীই থাকি। গীত।

ননদিনী ব'লো নাগরে।
ভূবেছে রাই রাজ্ব-নন্দিনী, কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গো-কুল,
ব্রজকুল সব হোক প্রতিকূল,
আমি ত সঁপেছি গো কুল,
অকূল-কাগুারী করে।
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে,
কাজ কেবল সেই পীতবাসে,

সে কি বাসে বাস করে॥

সে থাকে যার হৃদয়-বাসে.

কুটিলা। ওলো রাই। কলন্ধিনীকে কলন্ধিনী বল্ব না ত কি সতী বল্ব না কি গো? তা হবে না—কুটিলে তা বল্তে পার্বে না গো! বা সন্তিয়, সে তাই বল্বে গো! এই একবার কেষ্টাকে ষমুনা পার ক'রে মথুরায় পাঠাতে পার্লে হয়, তার পর তোর সঙ্গে বোঝা-পড়া আছে গো!

রাধা। ওগোননদিনি গো! ওকি নিদাকণ কথা শুনালে গো? কালার কথা কি বল্ছ গো? ওগোননদিনি, তুমি বৃঝি পরিহাস কর্ছ গো।

কুটিলা। ওগো! না—না, পরিহাস করি নি, যা সভ্যকথা শুনে এলেম, ভাই ভোকে বলছি গো!

রাধা। ওগো ননদিনি, মথুরায় কি গো ?

কুটিল।। ওগোরাই ! মথুরায় রাজাবজ্ঞি কর্ছে লো। তাতেই কানাই-বলাইকে বলিদানের জঞ্জে নিয়ে যাবে ব'লে অক্রুক মুনি রথ নিয়ে এসেছে গো! আঃ! এতদিনে বাঁচা গেল গো! আজ হ'তে তার হুইপণা বুচ্ল—তোর জল আন্বার ছলা ক'রে কদমতলার পিরীত করা উঠ্ল—এইবার তোর গোপন-প্রেমে বিরহ এসে জুটল গো!

রাধা। ওগোননদিনি! কালা যদি না থাকে, তবে আমিই বা কি স্বথে রই গো

কুটিলা। কেন লো কালা-কলঙ্কিনি। তুইও কি যাবি নাকি লো ? রাধা। ওগো ননদিনি। আমি যথন কালা-কলঙ্কিনী গো, তথন কালার নাম নিয়ে তার কাছেই যাব গো।

### গীত।

ওহে কালশশী হে—হায় একি বজ্র বুকে করিলে নিকেপ। কি শুনালে, কি করালে, কেন বাড়ালে মনেব আক্ষেপ।

যদি কৃষ্ণ না রহিল ত্রজে

তবে রাধার কি আর থাকা সাজে,

কৃষ্ণ-বিহীন ব্রক্তের মাঝে, থাকিতে জীবন সংফেপ ॥

শ্রীমতীর প্রাণ গোবিন্দ,

ख्वानानम मनानम.

সে বিনে এ দাস গোবিন্দ, যাবে আসিবে ক্ষেপে ক্ষেপ ॥

কুটিলা। ওগোরাই ! এখন হায় হায় করাই ভোর দার গো ! ভোর বড়াই ভেক্ষেছে লো—কালা মথুরায় যাবে গো !

রাধা। ওগো ননদিনি! রুক্ষ ছাডা রাইকে পাবে না গো, সে বেখানে বাবে, আমিও তার সকে বাব গো।

কুটিলা। কৈ, যা না দেখি ? তা হ'লে ঝাঁটায় ঝোঁটায়ে বিষ ঝাড়ব ? রাধা। ওগো ননাদনি! তুমি আমাকে অমন জালিও না গো! কুটিলা। বলি, তার আর জালা কিদের গো! যখন প্রেম করে-ছিলি, তখন বৃঝি বিরহের কথা ভাবিদ্ নি ? এখন হাড়ে-হাড়ে টের পা' নাগো!

রাধা। ওগো ননদিনি। তুমি পথ ছাড গো, আমি একবার বাই গো!
কুটিলা। ওগো, দেদিন আর নেই গো! আর এ সময়ে ভোর
কোধাও যাওয়া হবে না গো!

রাধা। ওগোননদিনি। বাধা দিয়োনা গো। আমি নিশ্চয় যাব গো।

কুটিলা। এক পা বাডাবি কি মব্বি. গো রাই।

রাধা। ওগোননদিনি! এখন যদি মরি, তবে সেও ভাল গো। তবু ক্লফ ছাডা হ'য়ে রাধার বেঁচে স্থুখ নেই গো!

গীত।

ওগো ননদিনী গো, মরি যদি তাতে ক্ষতি নাই। প্রাণ দিতে পারি আমি, পাই যদি সে প্রাণ-কানাই॥

কালা আমার নয়ন-তারা,
কালা আমার জগৎ-জোড়া,
কালো রূপে ভুবন-ভরা
তা কি তোমার জানা নাই॥
কালো কালার কারণে,
কলঙ্কিনী রাই বৃন্দাবনে,
এ দাস গোবিন্দে ভণে
ও কলঙ্ক নয়, তোমায় জানাই॥

কুটিলা। ওলো রাই। আর কেঁদে কি হবে বল্ গো ? সে যথন ফাঁকি দিরে চ'লে গেছে, এখন আর উপায় কি গো ? এখন আমার কথা শোন গো! কালার কথা ভূলে গিয়ে দাদার কথা-মত ঘরকরা কর্ গো! কালা গেছে, তোর স্থেষর পথের কাঁটা গেছে গো!

রাধা। ওগো ননদিনি। এ আবার কি শোনাও গো! কালা চ'লে গেছে কি গো? আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে ত যাবে না গো!

কুটিলা। ওগোদে কথা মুখে স্বাই বলে গো! যদি বাবে না, তবে গেল কেন গো?

রাধা। য়৾ৗ। সে চ'লে গেছে গো। উ: ছ ছ ! স্থাহে ! তোমার মনে কি এই ছিল গো? অবলা সরলা কুলবালাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লল গেলে গো। একবার চোথের দেখাও দিলে নাগো! হা প্রাণবল্লভ !

[মৃচ্ছা]

কুটিলা। ও মা। এ আবার কি হ'ল গো। ভাব লেম এক — আর
হ'ল যে আর গো! মনে কর্লেম — কালা চ'লে গেছে গুনে বৌ মন থির
ক'রে দাদার মন যোগাবে গো! তা না হ'য়ে কথাটা গুনে মুর্চ্ছা গেল
যে গো! যাই, আর এখানে থাক্লে হবে না, মাকে গিয়ে ডেকে
দিই গে! মা—ওমা—মা গো!

### জটিলার প্রবেশ।

জটিলা। কেন গো কুটিলে! কি হয়েছে গো? কটিলা। ওগোমা। বড বিপদ ঘটেছে গো!

জটিলা। কেন গো কুটিলে, হ'ল কি গো?

কুটিলা। ওগো মা, ঐ দেখ গো, বৌ বৃঝি মৃচ্ছা গেছে গো!

জটিলা। ওগো কুটিলে! বৌ মুৰ্চ্ছাগেল কেন গো! কি —হয়েছে কি ? তুই বুঝি কিছু বলেছিলি গো? কুটিলা। ওগোমা। কালা ব্রন্ধ-ছাড়া হচ্ছে, সেই স্থ-খবরটা দিয়েছি গো. ভাই শুনে পোডারমুখী ঢং ক'রে মুর্চ্ছা গেছে গো।

জটিলা। ওগো কুটিলে ! তুই একবার নন্দের বেটাকে ডাক্ দে গো !
কুটিলা। মরেছি আর কি ! ওগো মা, তাকে কেন গো মা ?
জটিলা। ওগো কুটিলে ! সে মূর্চ্ছা ভাল কর্বার ভাল দাওয়াই
দেবে গো ।

কুটিলা। ওগো মা, আমি তাকে ভাক্ব কি গো, দে যে এখন মথুরা ৰাবার জন্তে বেরিয়েছে গো! তাই শুনেই ত তার পুত-বৌ অমন-ধারা হয়েছে গো! আমি কালাকে ভাক্তে যাব ? মর্—মর্ গলায় দড়ি গো।

গীত।

ও মা, ছি ছি ছি!

কুল-মঞ্জানে কালাকে তুই ডাক্তে বলিস্ কি ॥
সে কালা কুল খেয়েছে,

বাঁশী বাজিয়ে গুণ করেছে, যাচ্ছে চ'লে আপদ গেছে.

তারে আর ডাকতে আছে কি ॥

এখন একটু থাক্ না প'ড়ে

একটু পরে যাবে সেরে,

গেলে কালা ব্ৰব্ধ ছেড়ে,

আমি কালী-পূজে। মেনেছি॥

জটিলা। ওগো কুটিলে! তা হ'লে বৌ কি ভাল হবে না গো ? কুটিলা। ওগো মা! কেন্তাকে ডেকে যদি ভাল কর্বার চেন্তা কর্তে হয় গো, আমি বাছা, তাতে নারাজ গো! তোর যা খুলী হয় কর্, আমি চল্লেম গো! সে কালা গেল, না এখনও রইল, দেখে আদি গে গো। ভাকে শীঘ্র ক'রে না ভাড়ালে আমার শান্তি হচ্ছে না গো!

[ প্রস্থান।

জটিলা। ওগোবৌ! বৌষাগো! একি, কোন কথা কয় না যে গো! আমার গোনার প্রতিষা ধূলায় প'ড়ে—এ কি প্রাণে সম্ম গো? এ সময় বৃন্দা বিশাখাই বা গেল কোথা গো? ভারা কাছে থাক্লে এত ভাবতে হয় না গো! ওগো বৃন্দে! ওগো ললিতে! তোরা সব এইদিকে একবার আয় গো; নৈলে রাই ম'ল গো,—রাই ম'ল।

বুন্দা, বিশাখা, ললিতাদির প্রবেশ।

বুন্দা। কেন গো মাসি, রাইয়ের কি হয়েছে গো ?

জটিলা। ওগোবুন্দে! আবার সেই মূর্চ্ছো হয়েছে গো!

বুন্দা। ওগোমাসি! এখন তা হ'লে কি হবে গো?

জটিলা। ওগো বাছা, দেদিনকার মত কানাইকে ডেকে এনে বৌকে সারিয়ে দে গো!

বৃন্দা। ওগো, ভার আর আস্বার সময় নেই গো, সে যে আজ মথুরায় যাচেছ গো!

बंगि। ওগোর্নে। তাই ওনেই ত বৌ মূর্চেছা গেছে গো!

বুন্দা৷ ওগো মানি, ভূমি পৃহ-কর্মে যাও গো! আমরা সেবা-গুলার ক'রে রাইকে ভাল করছি গো!

জটিলা। তাই কর্মা! দেখিস্বাছা, আমার সবে মাত্র ঐ একটি বৌ গো, তার যেন বিপদ্না ঘটে গো! আমি যাই, আয়ানকে সব বলি গে গো!

[ প্রস্থান।

বুন্দা। ওগো বিশাখা, রাই যে বি-স্থা হবার ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে গো। এখন ওঁর যাতে চেডন হয়, তাই কর গো।

বিশার। ওগো বৃদ্দে। শ্রীমতীর এ মূর্চ্চা কিসে যাবে গো ? বুন্দা। ওগো বিশাখা, এ মূর্চ্চা বিরহের মূর্চ্চা গো, কিসে ভাল হবে শোন গো—

### গীত।

এ মূর্চ্ছা নয় অন্ত মূর্চ্ছা, কৃষ্ণ-বিরহের মূর্চ্ছা,
যে মূর্চ্ছায় শ্রীমতী রাই অচেতন।
প্রাণ কানাই মথুরা যাবে, সে কথা শুনিয়ে তবে,
এই ভাবে রাই করেছে ধরাতে শয়ন॥
এ মূর্চ্ছা করিতে দূর আছে এক উপায়,
যার বিরহে মূর্চ্ছা যায়, কেউ যদি তার নাম শোনায়,
কৃষ্ণনামে মৃত বাঁচে. মূর্চ্ছিত রাই পাবে চেতন॥
বিশাখা। ওগো বৃদ্দে। তবে আমরা রাহ্মের কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম
শোনাই গো, যদি কিশোরী চেতনা পায় দেখি গো!

### গীত।

জয় কৃষ্ণ-কিশোর কালশনী, জয় জয় শ্যাম।
তোমার বিরহে অচেতন রাই,
তাই শোনাই তোমার মধুর নাম॥
ওঠ রাধে—জাগ' রাধে,
কেন এ ভাব, কি বিষাদে,
এস সাথে, ছাড় অবসাদে, দেখিবে যদি শ্যাম গুণধাম॥

রাধা। [ চৈডক্ত পাইয়া ] ওগো, কে গো কৃঞ্চনাম গুনালে গো ? কৈ—কৈ, কৃষ্ণ আমার কৈ গো ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীষতি। ব্যাকুলমতি হ'য়ো না গো! স্থিরমতি হ'য়ে সব শোন গো!

রাধা। ওগো বৃদ্দে। আমার প্রাণস্থা কৈ গো ? ওগো ! সভাই কি সে মধুরায় চ'লে গেল নাকি গো ?

বৃন্দা। নাগো শ্রীমতি! শ্রীপাত এখনও যায় নি গো। তবে যাবার দুখ্য প্রস্তুত হয়েছেন গো!

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি যে তাকে না দেখে প্রাণে মার গো। ওগো ললিতে দিদি—আমার বড কট হচ্ছে গো।

# গীত।

পর কি জানে পরের বেদন, ওগো দিদি ললিতে। স্থথের বেলায় সবাই আসে,

তুখের বেলায় নাই শুধাতে ॥
পরের লাগি ঝুরে আখি,
পব দিতে যায় সদাই ফাঁকি,
আমি নয়নে নয়ন রাখি,
(আমায়) তবু চায় ফাঁকি দিতে ।
আমি রাাধকাস্থন্দরী,
যে তুঃখ দিয়াছেন হরি,
ছি ছি আমি লাজে মরি,
(আমি) ভুল্ব না তার কথাতে ।

বুন্দা। ওগো বিনোদিনি। তিনি আব্দ বাবেন, কাল আস্বেন, তার জন্ত ভাবনা কিসের গো ?

রাধা। ধ্বগো বুলে । তুমি আগে আমার বল, সে নিঠুর কালা এখন কোথা গো ?

বৃন্দা। ওগো শ্রীমন্তি । সে এখন বলদেবের সঙ্গে জ্বক্র বের রুণে উঠে বসেছে গো। একটু পরেই মধুবায় যাবে গো।

রাধা। ওগো বৃন্দে! আমি ভেবে মরি, ভাকে দেখ্বার উপায় কি হবে গো ?

বুন্দা। শ্রীমতী গো! যদি তাকে দেখতে হয়, তা হ'লে যমুনার ধারে পথের পালে গিয়ে দাড়াতে হবে গো!

রাধা। ওগো বুন্দে! সেত ভাল কথা গো। তা হ'লে কি তার দেখা পাব গো ?

বুন্দা। ইয়া গো ঠাকুরাণি। তারা ছ'ভাই ষধন রথে উঠে মধুরার পথে যাবে, সেই সময়ে পথে দাঁডিয়ে তোমার ক্লফ-দর্শন হবে গো! এ নৈশে এখন আর উপায় কি গো?

গীত।

বাকা শ্রামে দেখ্বে যদি কমলিনি।
তবে ঘর ছেড়ে এই পথের ধারে,
চল-চল কুল-কামিনী ॥
আমরা যাব তোমার সঙ্গে,
হৈরিতে রথে শ্রাম ত্রিভঙ্গে,
কানাই বলাই মনোরঙ্গে,
সঙ্গে যায় অকুর মুনি।

দেখ্তে হ'লে জীবন ধনে, এস ধনি, সংগোপনে. দাস গোবিন্দ এই ত ভণে

# নিদানে প্রমাদ গণি॥

রাধা। ওগো বুলে। সেখানে গেলে যদি খ্রাম স্থার দেখা পাই গো, তবে এখনই সেখানে যাই চল গো।

বৃন্দা। হাঁা গো শ্রীমতি। শীঘ্র গতি না গেলে হয় ভ সে পারে চ'লে যাবে গো! তথন আর সাধ্যসাধন কর্মেও দেখা পাবে না গো!

রাধা। ওগো, বুন্দে গো। আমি তাকে একবার চোথের দেখা দেখ্ব গো। এগ এস, আমার সঙ্গে বাবে এস গো!

[ উন্মাদিনীবৎ প্রস্থান।

वृन्ता। अत्राविभाषाः हन् हन्, भागनिनौत ये ध्यापकौ कान् निक यात्र, तन्थि त्र स्वात्र त्याः।

[ সকলের প্রস্থান।

# ষষ্ঠ অঙ্ক।

# যমুন!-ভার।

# শ্রীদাম, স্থদামাদি বাখালগণেব প্রবেশ।

শ্রীদাম। ওরে। ঠিক এই পথে এনেছে রে। রাম-ক্রফকে চুরি ক'রে সেই অক্রের মুনি এই পথে পালিয়েছে রে।

স্থান। ও ভাই শ্রাদাম রে। রাম-কানাই যদি এই পথে গিয়ে থাকে, ভবে আমরাই বা আর এখানে থাকি কেন গো? এখনও রথ বৃন্ধাবন ছেডে যেতে পারে নাই, তারা ঠিক যমুনার ধাবেই আছে গো।

দাম। ওগো স্থদাম। কেখানে যদি সে থাকে গো, তা হ'লে দেখুতে পেলে, সেই কংসের চাকর অক্ত্র মুনির কাছে থেকে রাম-ক্লফকে চিনিয়েনিব গো।

স্থাম। ওছে দাম। ঐ দেথ-পথের ধুলোম রথেব চাকার দাগ পডেছে, ঠিক ভারা এই পথেই গেছে গে।

জ্ঞীদাম। ও ভাই স্থবল। এ বথের চাকার দাগ ত আস্বার সময-কার গো। যাবার সময়ের এ রকম দাগ ত এয় গো। তাই মনে হচ্ছে— তারা এখনও যেতে পারে নি গো।

স্থলাম । শ্রীলাম ঠিক বুলেছ। রথ বলি ফিরে বেন্ড, তা হ'লে পাশে পাশে আর একটা চাকার লাগ থাক্ত গো।

স্থবল। ও ভাই। বদি ভারা এখনও যেতে না পারে, ভবে এক কাজ কর্তে হবে গো, সেই দেডে-মুনির কথায় না ভূলে, কানাই-বলাইকে জোর ক'রে রথ থেকে নামিয়ে নিতে হবে গো! ভাদের মধুরা বাতা ভনে ত্রজের মাঝে একটা শোকের হাহাকাব উঠেছে গো। ভাই বল্ছি— কিছতেই ভাদের ষেতে দিব না গো।

গীত।

দিব না যেতে

মথুরাতে

কাদায়ে ব্রজ্ঞবাসীরে।

কানাই বিনে. বৃন্দাবনে

কাঁদে অধিবাসী বে॥

काँ एक यरमाना, काँ एक नन्न,

কাঁদে আনন্দ, উপানন্দ,

গোপ গোপী সব নিরানন্দ,

গবী অন্ধ না হেরিয়ে তারে ॥

नौत्रव इ'ल मुवली-ध्वनि,

কেবল বইল হাহাকার ধ্বনি

দাস গোবিন্দেব এই ধ্বনি

বাই ধনী বুঝি বা মবে॥

স্থবল। ভাই সব ঐ শোন--রথের চাকাব ঘড্রডানি ८४१ वर्ग सारहा ।

नाम। ঐ-এ দেখ ভাই। রথের চুডো দেখা যাচেছ গো।

বস্ত্রদাম। ভাই ত বটে, ঐ যে নিশান উত ছে গো!

स्नाम। তবে বোধ হয, রথ এই দিকেই আসতে গো।

প্রীদাম। ঐ যে সেই বর্থ —ঐ আমাদের কানাই-বলাই—ঐ সেই চোর অক্র মুনি গো। শাঁডা ভাই, সবাই থাডা হ'য়ে দাঁডা, দেখি কেমন ক'রে ঐ মুনি আমাদের কৃষ্ণহারা ক'রে নিয়ে বায় গো? সে কি জানে না— কৃষ্ণ' আমাদের সকলের প্রাণ—সে কি তা জানে না গো? আজ সে কৃষ্ণকে নিয়ে বাচ্ছে, না আমাদের প্রাণ হরণ ক'রে নিয়ে বাচ্ছে গো।

# রথে কৃষ্ণ, বলরাম ও অক্রুরের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। [ স্থগত ] এখনও রাখালেরা আমার যাবার পথ রোধ ক'রে দাঁডিয়ে রয়েছে। এখনও তারা মনকে বোঝাতে পারে নাই, ভাই আমাদের জন্ত কাতর হ'য়ে দাঁডিয়ে আছে। এখন ওদের মায়া কাটিয়ে বেতে হচ্ছে—ওদিকে দৃক্পাত কর্লে চল্বে না।

শ্রীদাম। ওরে ভাই স্থদাম, দাম, বস্থদাম, স্বল, মধুমঙ্গল। ঐ দেখ্ ভাই। ঐ স্থামাদের প্রাণ-কানাই।

দাম। ও ভাই কানাই। তুই আমাদের দেখে মুখ নামালি কেন, ভাই ? আর কি আমাদের মুখের দিকে ফিরে তাকাবি না, ভাই ? কেন, আমরা তোর কাছে কি দোষ করেছি, যাব জন্ত তোর একটু চক্ষলক্ষাও নেই, ভাই ?

স্থবল। ও ভাই। তুই বে, আমাদের ব্রজের কানাই, আমাদের কেলে কোণার যাবি, ভাই ? আমরা যে গোচারলে গিয়ে ভোকে রাজা কর্তেম—কত থেল্তেম—এক পাতে কত থাবার থেতেম! রুষ্ণ রে। আমরা দেহ, তুই আমাদের প্রাণ। আমাদের দেহ প্রাণহীন ক'রে তুই আজ মথুরার যাচ্ছিদ, ভাই ? তবে আমরা আর কি স্থথে ব্রজে পাক্ব, ভাই কানাই রে ? তাই প্রাণ ধ'রে আমরা তোদের মথুরা পাঠাতে পার্ছি না, ভাই। মনে হচ্ছে, ভোরা বুঝি জ্লের মত ফাঁকি দিয়ে চল্লিরে।

দাম। ও ভাই কানাই রে! এত ক'রে বল্ছি, এত সাধাসাধি কর্ছি, তবু দয়া হচ্ছে না, ভাই ? তুই কি আৰু এতই পাষাণ হয়েছিস রে গীত।

পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে কোথা যাবি রে প্রাণ-কানাই। তোমা বিনে র'ব কেমনে বল কোথা শান্তি পাই॥ আমাদের দেহে কৃষ্ণ-জীবন, কৃষ্ণ বিনে বিফল জীবন, করিস নে রে ব্রজ বর্জ্জন, কাঁদায়ে সকলে ভাই॥

কথা শোন্. আয় নেমে আয়, লুকিয়ে তোদের রাখি হিয়ায়, ছাড়িব না যদি জীবন যায়,

গোবিন্দ ধ'রে মরিতে চাই॥

অক্রে। ওহে রাখালগণ! আমাদের যাবার পথে বাধা দিও না, পথ ছেড়ে দেও গো!

শ্রীদাম। ওগো মুনি! আমরা তোমাকে বাধা দিই না, তুমি থেতে পার গো।

অকুর। ওগো, ভোমরা পথ না ছাড়্লে কেমনে ষাই গো ? ভোমরা সবাই পথ ছেড়ে দেও গো, ভবে ভ যাব গো ?

সুবল। ওগো! আমরা কেমনে পথ ছাড়্ব গো!

অকুর। কেন গো, আবার ভোমাদের কি হ'ল গো ?

স্বল। ওগো আমরা ক্লফকে নিয়ে বেতে দিব ন। গো! তুমি কানাই-বলাইকে রথ থেকে নামিয়ে দিলেই, আমরা পথ ছেড়ে দিব গো! অকুর। ওহে ভাবুক রাখালগণ! ভোমাদের রাম-কৃষ্ণ ভোমাদেরই থাক্বে গো! আমি কেবল ছ'দিনের জন্ম নিয়ে যাছিছ গো! এ ধন যে, ভোমাদের প্রেমে বাঁধা ধন গো! আমার এমন কোন সাধ্য নেই যে, এ ধনকে বাধ্য ক'রে রাখি গো! গঙ্গাজল যেমন গঙ্গাতেই থাকে, অথচ ভর্পণের দারা পিছলোক উদ্ধার হয়, ভেমনি ভোমাদের রাম-কৃষ্ণ ভোমাদেরই থাক্বে গো, আমি কেবল মাত্র মথুরায় নিয়ে গিয়ে কভকগুলি জীবের মুক্তির উপায় ক'রে দিব গো। যেমন তবীতে চ'ডে নদী পার হ'য়ে কেউ ভরী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না, ভেমনি আমিও কতকগুলি পতিত প্রাণীকে ভবনদীপার কর্তে রাম-কৃষ্ণ ভরীতে চডিয়ে নিয়ে যাব গো; কিছ ভোমাদের পারের ভরী ভোমাদেরই থাক্বে গো। আমি পারের কাজ সেরে নিলে ভোমরা আবার ভোমাদের তরী নিয়ো গো। এ ভরীতে আমার ভখন কোন দরকার নেই, কেবল আমার পারে যাওয়াই দরকার গো!

#### গীত।

এমন ভাগ্য হবে কার, এমন শক্তি আছে কার।
নিরাকার নির্বিকার ধনে বাধ্য করে সাধ্য কার।
তোমাদের ভাব কেন এ প্রকার,
কেন মিছে কর হাহাকার,
রুষ্ণ ব্রজের সকলকার,
র'বে তোমাদের সবাকার;—
পাপী তারিতে করিতে পার, রাম কৃষ্ণের অধিকার॥
তুলেছি সামান্য রথে অসামান্য ধনে,
পারে যেতে নিদানেতে ফাঁকি দিয়ে শমনে;—

দেহ রথে রাম কৃষ্ণ হবে যেদিন উজ্জল দৃষ্ট, পূর্ণ হবে মনোভীষ্ট

যার যেমন হবে দরকার।

ইতোভ্রম্ভতোনফঃ দাস গোবিদ্দের বিষম বিকার॥

শ্রীদাম। ওগো মুনি ঠাকুর! ভোমায় মিনতি করি, তুমি যাবে ধাও, রাম-ক্লফকে নিয়ে যেয়ো না গো! তা হ'লে আমাদের প্রাণে মেরে যাওয়া হবে গো!

স্বল। ওগো। আমাদের আর কিছুই নাই গো, কেবল ঐ কৃষ্ণই আছে গো। কৃষ্ণই আমাদের সব গো! আমরা দেহ, কৃষ্ণ ভাতে প্রাণ, আমরা কৃষ্ণকৈ ছেডে থাক্তে পার্ব না গো!

অকুর। রাথালগণ! কৃষ্ণ ভোমাদের ধন হ'লেও সে যে এজ্যালার ধন গো! এ ধনে যে, সব্ব-সাধারণের সমান অধিকার আছে গো! এ ধন হস্তগত হ'লে আর কি তা হস্তচাত কর্তে ইচ্ছা হয় গো?

দাম। গুগো মশাই ! আমরা তোমার পাবে ধ'রে বল্ছি, পুমি রুষ্ণ ধনের আশা ত্যাগ কর গো! আমাদের ধন আমাদিগে দেও গো! আর যদি নিতাস্তই রুষ্ণধনে নিয়ে যাও গো, তবে আমাদের সকলের গলায় পা দিয়ে মেরে রেখে যাও গো! আমাদের দেহে জীবন থাক্তে জীবনের জীবন রাম-কৃষ্ণ-ধনে ছেড়ে দিব না পো!

আকুর। ওহে দাম ! এ ধন কি ত্যাগের ধন গো, এ যে প্রাণের ধন, আনেক দিন হ'তে চেষ্টা ক'রে এতদিন এ ধনকে ধব্তে পারি নি গো; আক সেই স্থাদিন পেয়েছি, তাই রথে তুলে নিয়ে চলেছি গো! এখন আমিও জীবন ধাক্তে এ ধনকে ত্যাগ কর্তে পার্ব না গো!

বস্থদায। কি ? ত্যাগ কর্তে পার্বে না ? স্থামাদের জীবন হরণ ক'রে নিয়ে যেতে পার্বে না, তা হ'লে তোমাফেও জীবন দিয়ে যেতে হবে গো! স্থামাদের কানাই তোমাকে নিয়ে যেতে দিব কেন, বল ত ? এখনও মানে মানে স্থামাদের ধন কিরিয়ে দেও, নৈলে ভোমায় স্থামান হ'তে হবে গো!

অক্রেন। ওহে। রুফ কি কেবল তোমাদের জীবন, আর আমাদের কি জীবন নয় ? রুফ যে সকল জীবের জীবন গো!

# গীত।

কৃষ্ণ যে সকলের জীবন, জগজ্জীবন তাই বলে তাকে।

অণু পরমাণু আকাশে বাতাসে জীবন রূপে সেই ত থাকে ॥

জীবের জীবন বাতাসে সে, জলের জীবন নারায়ণ সে,

যত জীবন দেহ-বাসে, সব জীবনে সেই ত বাসে;

যে যায় সেই ত আসে, যে আসে সেই যায় শেষে,

শমন এসে ধর্লে কেশে, সে রাখে দাসে ভবের পাকে ॥

স্ববল। হগো, রুষ্ণ ভাষু ভোমাদের বন্ধু কেন গো, সে যে সকলেরি
বন্ধু গো।

# [পুর্বা গীভাংশ]

সে যে দীনবন্ধু অনাথ-বন্ধু বিপদ্বন্ধু জ্বগৎ-বন্ধু, ভোমার বন্ধু, আমার বন্ধু, পশুর বন্ধু, পদ্দীর বন্ধু; জীবন-বন্ধু, গাভীর বন্ধু, দেবের বন্ধু, দানব-বন্ধু; সে যদি নয় সবার বন্ধু, কেন জগবন্ধু ডাকে ভাকে॥ স্থবল। কৃষ্ণ জগজীবন ব'লে ভোষার জীবন নয়, জগবন্ধ ব'লে ভোষাব বন্ধু নয়— জগন্নাথ ব'লে ভোষার নাথ নয় গো।

ষ্পকুর। কেন হে, স্থামি কি জগৎ ছাডা জীব নাকি ?

[ পূর্বে গীতাবশেষ ]

আমি কি জগতের নয়, তাই কৃষ্ণ আমার কেউ নয়, জগবন্ধু জগন্ময়, আমা ছাড়া কখন নয়; দাস গোবিন্দে কয়, রয়েছে মরণের ভয়, সেদিনে লইতে অভয় পেয়েছি অভয় দাতাকে॥

স্থবল। তোমার ও ছেঁলো কথায় ভূল্ব না গো। তুমি চোর, তুমি ক্র, তুমি নরঘাতক গো। নৈলে কি ব্রজের গোপ-গোপিনী, পশুপক্ষীকে কাঁদিয়ে কৃষ্ণকে চুরি ক'রে নিয়ে বেতে পার গো। তুমি চোর— ভূমি কূর—তুমি নারকী গো। কৃষ্ণ চোরের বন্ধু নয়—কৃরের বন্ধু নয়— নারকীর বন্ধু নয় গো।

অকুর। ওহে ব্রজ-রাথাল। রুষ্ণ চোরের বন্ধু নয় কে বলে গো? সে নিজেই যে চোরের রাজা গো। তার পর সে নিজেই একটা মন্ত পাকা চোর গো! ননীচুরি, বসন চুরি, কলা চুরি পেঁপে চুরি, মন চুরি, সবই ওর অভ্যাস আছে গো! তার পর সেই চোর শুরু চোর নয়—নরবাতক ডাকাত রত্মাকরকে তিনি বন্ধু ভেবে কোলে নেন্গো? তবে সে নারকীর বন্ধু নয় কি ক'রে গো? তার পর বল্লে যে, রুষ্ণ কুরের বন্ধু নয়? বিনি, তা বদি না হবে, তবে অজামিলের মত নরবাতী কুরকে বন্ধুর মত উদ্ধার করেছিলেন কেন গো? রুষ্ণ এ জগতের অতি বড় পতিত পাতকী হ'তে প্লাবান্ পর্যান্ত সকলের বন্ধু গো! অলু-পরমাণু হ'তে আকাশ পর্যান্ত বা-কিছু আছে, রুষ্ণ সকলেরই বন্ধু গো! আর স্বামি তোমাদের রুষ্ণকে

জোর ক'রে কি চুরি ক'রেও নিয়ে যাচ্ছি না গো। জোর ক'রে কি চুরি ক'রে কেউ কি ক্রফকে নিয়ে যেতে পারে গো? ক্রফের ইচ্ছা হয়েছে, তাই যাচ্ছেন। তোমরাও ক্রফকে জোর ক'রে নিয়ে যাবে বল্ছ? ক্রফের যদি ইচ্ছা না হয়, ভা হ'লে কি তোমরা নিয়ে যেতে পার্বে গো?

স্থান। ওহে শ্রীদান। এ চোর ভণ্ড ডাকাভটা বলে কি গো।
আনাদের কৃষ্ণকে খানরা নিয়ে যেতে পার্ব না, উনি নিয়ে
বাবেন গো? ভাই সব! ধর্ ত—লাঠী ধব্ ত—নার্ ত--ওর মাথায়
মার্ ত?

কৃষণ। ভাগ স্ব।কেন ভোমরা হিতাহিত হারিয়ে ফেলে মুনিবরকে কৃকণা বল্ছ গোপ আমি বখন ব'লে যাছি যে কালই আস্ব, তখন আর তোমাদের চিন্তা কি গোপ আর ভোমরা আমার ছেডে থাক্তে পার্বে না বল্ছ ? তা ভাই সব। তোমরাও ত এখানে থাক্বে না, সবাই ত মধুরায় যাবে গো। সেখানে যক্ত হছে—ক গ ধুম-ধাম হছে – ভাল-মন্দ কত কি খাওয়া যাবে। ব্রহ্বাসীদের সঙ্গে ভোমরাও মথুরায় এস গো। আমি আবার সেথানে ভোমাদের সঙ্গে দেখা কর্ব গো। এখন পথ ছেডে দেও—আমরা বাই গো।

দাম। ব্যস্! এক কথাতেই সব সাফ্। ক্লফ রে! এই গুণেই তোকে এত ভালবাসি। সত্যিই ত, আমরাও ত সব এখনই ভোদের সঙ্গেই যাচ্ছি গো! সেখানে ত আবার দেখা ২বে, তবে আবার এত ভাবাভাবি কেন গো! ওগো ঠাকুর! কিছু মনে ক'রো না গো। ক্লফ নিয়ে তুমি এগোও, আমরা যাচ্ছি গো!

প্রীদাম। মুনি গো। আমরা সকলে ভোমায় প্রণাম হই পো।
[প্রণাম] আমরা বোকা রাখাল, ভোমাকে কত অকথা-কুকথা বলেছি
গো, আমাদের মাপ কর গো।

# গীত।

ওগো মূনি, চরণে ধরি, কর গো মার্জ্জনা।
তোমার মহিমা জানি না— বুঝি না,
বুদ্ধিংনীন মূর্থ আমরা অবোধ রাখাল-জ্ঞনা॥
মহাক্মারে মোহ⊲শে, কয়েছি কথা কটুভাষে,
নিজগুণে ক্ষম' দোষে করিয়ে ক্রণা;—

রাম-ক্ষে ক'বে। যতন, পেয়েছ তুর্লভ রতন, দেখুতে সেথা গোবিন্দ ধন, যাবে গোবিন্দ দাস জনা।

শকুর। ওচে রাখালগণ! তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝ তে পেরোড গো। এ ধনের বিরহ যে কি, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ বোঝে না গো! আমি তোমাদের উপরে রাগ করি নাই গো। এখন মধুরা যাবার জন্ম উদ্যোগ কর গে যাও গো।

প্রবল। কৃষ্ণ রে। আমরা আজই যাব, ভাই ! কিন্তু কালহ এখানে আসা চাই!

রুষ্ণ। ইয়া ভাই। আমার ঐ এক কণা, কালই আস্ব গো।

িরাখালগণের প্রস্থান।

শুকুর। ওগো রূপাময়! এইবার তা হ'লে রথ চালাতে পারি গো?

কৃষ্ণ। ই্যা গো, এইবার রথ চালাও গো, নৈলে **আবার কিছু বাধা** পড়তে পারে গো।

অকুর। ওহে বাধাহারি ! তুমি যথন এই রথ-বিহারী, তথন বাধার জন্মে তাবি না গো, হরি। বাধা ঘটে, তুমিই বাধা কাটিয়ে যাবে গো! তোমার কাজ তুমিই কর গো, মামুষ কেবল উপলক্ষ মাত্র। কৃষ্ণ। ইাা গো, আমার বাপ্-মা কারাগারে কট পাচেছ, আমি ডা আর সইতে পার্ছিনে গো! তুমি শীঘ্র রণ চালাও গো!

অক্র। ওগো আর বুঝি রথ চল্বে না গে।!

রুষ। কেন গো-কি হ'ল গো?

অকুর। ওগো, সমুদ্রে বান ডেকেছে গো!

কৃষ্ণ। সে কি কথা গো, বৰ্ষা-বাদণ নেই, অথচ ৰান ডাক্ল কি গো?

জাকুর। ওগো! এটা বোধ হয় হড়ক। বান গো, তাই বাদল-বর্ষা নেই, বান ডেকেছে গো! ঐ কি রক্ষ জলের আমদানি হয়েছে, দেখ না গো! সম্ভব ব্রজ্বাসিগণের নয়ন-জলে এ বান ডেকেছে গো!

# গীত।

এ নয় সাধারণ বান, বিনা বরিষণে বান,
ব্রজ্ঞবাসীর নয়ন-জলে, স্ফট এ অনাস্ফট বান।
একবার হ'য়ে কুপাবান, দেখ দেখ ভগবান,
কেমন জলের বান আসিছে ধেয়ে বেগবান
ক্ষা কৈ গো, কোন পথে গো!

অকুর।--- [পূর্বগীতাবশেষ]

ওই কানে শোন জলেরি কল্লোল, ওই দেখ কালা তরঙ্গ-হিল্লোল, ঘোর কোলাহল, কল কল রোল, বুন্দাবনে এ কি নবভাবের বান॥ কৃষণ। ওগো। ওত বান নয় গো।

শকুর। ওগো কালাচাদ ! বান নয় ত ও কি গো! বানকে ত লোক বঞা বলে গো। তা ওটা বঞা নয় ত কি গো?

ক্লন্ত। ওলো, ওটা বক্সা নয় গো, ওরা সব গোপের কন্সা গো! খামার বিরহে চোখের জলে ভাস্চে! শীজ চল, নৈলে এর পর যাওয়া তুর্ঘট হবে গো।

খকুর। ওগো ঠাকুর! আর ত রথ চালান' যাবে না গো! ক্ষা কেন গো, কি হ'ল গো?

খকুর। ওগো! পালে পালে রমণীর পাল এসে প্ররোধ করশে গো।

গীতকতে রাধা সহ বৃন্দাদি স্থীগণের প্রবেশ।

পকলে।---

### গীত।

হায়, কি করিলে নিঠুর শ্রীহরি।
প্রাণ ফেটে যায়, জানা নাহি সয়,
কেমনে যাইবে ব্রজ পরিহরি॥
মঙ্গাইয়া অবলা কুল-ললনা,
ফাকি দিয়ে যাও করি ছলনা.
কেমন রীতি কালা বল না—বল না,
ভাল কাঁদালে ললনা, পিরীতি সংহরি।

রাধা। ওগোরপের সারধি। তোমার রথ চালাও গো, রফাকে নিছে বাচ্চ, আরু রাধাকে রথচক্রভলে মেরে রেখে যাও গো!

#### কৃষ্ণধাত্ৰা

#### গীত।

আর ছার প্রাণে আমার কিবা প্রয়োজন। কৃষ্ণ-হারা রাধার জীবন, হ'ক চক্রতলে বিসর্জ্জন ॥ কালা যদি ছেডে যাবে. রাই কি তবে বেঁচে র'বে. কামুর বিরহে রাই মরিবে মরিবে:--( কুষ্ণহারা বিরহিণী রাই মরিবে মরিবে ) ( পাগলিনী হ'য়ে এ রাই মরিবে মরিবে ) হেরিতে হেরিতে ওই কালোরপ মরিতে বাসনা রথচক্তে. ত্যজিব জাবন যমুনা-জীবনে নয় বধি কাল-চক্তে: ( বধ' বধ' ছে মোরে ) ( কুষ্ণ-বিচ্ছেদ সইতে নারি, বধ' বধ' হে মোরে ) মোরা হরি হরি ব'লে রথচক্র-তলে

চক্রতলে শয়ন |

বৃন্দা। ওহে নিষ্ঠুর কালা। ভোমার মনে এই ছিল গো? এজ আঁথার ক'রে আজ মধুরায় চলেছ গো! যাবার সমযে একবার দেখা ক'রে একটা মুখের কথাও ব'লে বাচ্ছিলে না গো? পাষাণের মত ভোমার একি ব্যাভার গো? একবার দেখ গো—ভোমার ব্যাভারে রাইকে বাঁচান কেমন ভার হয়েছে, দেখ গো!

করিব এ প্রাণ বজ্জন ॥

গীত।

ওহে নিঠুর কালিয়া,
শেখ তোমার পদতলে, রথচক্র-তলে পড়েছে রাই।
মরেছে কি মূর্চ্ছা গেছে গো
কিছুই তার ঠিক নাই॥
যার পায়ে ধ'রে সেধেছিলে,
মানভঞ্জন করেছিলে,
আজি তারে কাঁদাইলে,
তোমার পিরীতের মূথে ছাই॥

ক্ক । ওগো বৃদ্দে, কেন ভোমরা এমন কর্ছ গো ? আমি কালই ভ আবার ফিরে আস্ব গো। এখন আমার নাম শুনিরে অটেডভন্ত শ্রীমভীকে চৈতন্ত দিয়ে, ঘরে নিয়ে যাও গো। মুনিবর । মধুরার পথে রথ চাগাও গো!

রাধা। [উঠিয়া] ওগো বেয়ো না—বেয়ো না, আমাকে ফাঁকি দিয়ে বেয়ো না সো! ভোমার পায়ে পড়ি হরি; অবলাকে প্রাণে ব'থে। না গো!

গান।

ব'ধো না—ব'ধো না নাথ,
অবলারে প্রাণে ব'ধো না।
আমার মনের সকল সাথে,
সাথে সাথে বাদ সেধো না।

বেয়ো না— যেয়ো না, চরণে ঠেলো না. কোলে তুলে নিয়ে অকূলে ফেলো না, ক'রো না চলনা, মেরো না ললনা,

ষ্কিরিবে কবে বল না—বল না॥
আমি যে তোমার বিরহে পলকে,
আঁধার দেখি গো এই ত্রিলোকে,
মরিব পুলকে আঁখির পলকে,

তবু তোমা ছাড়া হব না--হব না॥

রক্ষ। কমলিনী গো। কেন এমন কর্ছ গো?

রাধা। ওগো! ভূমি নাব'লে কোণায় যাচছ গো?

ক্লফা। আছো গো, কোথায় যাছি—ব'লে যাছিছ শোন— (সুরে) যাইব সে মথুরায, ভেটিনারে কংস রায়.

নিমন্ত্রণ করেছে সে পত্তের দ্বারায়।

ভক্ত আমার আছে কারায়, উদ্ধারিতে ভাদের স্বরায়,

অকুরের রথে যায় কাতু বলরায়॥

রাধা।—[ হ্রুরে ]

ওগো, কবে আসিবে ফিরে, কবে দেখা দেবে দাসীরে,

বল-বল জীবন-বল্লভ'।

আসার আশায় তব, বৈরজ ধারয়া র'ব,

ত্বরায় ফিরে এসো হে কেশব॥

কৃষ্ণ —[ স্থবে ]

ওলো রাই আদিব কাল, অপেক্ষায় রহ কাল, কাল হ'লে পাবে কালো-স্থা। এখন যাবার কাল, আসিব আবার কা'ল কাল এসে দিব ঠিক দেখা॥ ধো।—— স্থিবে ী বঁগ ছে জলো না চিবদাসীরে।

রাধা।—[ স্থরে ] বঁধু হে ভূলো না চিরদাসীরে। পাসরি আমার কথা, দেরি ষেন ক'রো না সেধা, আসি হেথা দিয়ো পদধ্লি শিরে॥

≆ষ্ণ ।—[ স্থরে ] পরিহরি বৃন্দাবন, পাদেক না করি গমন, তোমা ছাডা কভু নই, ধনি।

ভোমার প্রেমের কথা, পুরাণে রহিবে গাঁথা.

ষার ভরে মোর মুরলীর **ধ্ব**নি॥

রাধা।—[ স্থরে ] বেশি বলিবার নাই, যা খুশি কর কানাই,

শুধু দয়া চাই হে তোমার।

যদি ভোমা নাহি পাই, প্রাণেতে বাঁচিব নাই রাই- প্রাণ হইবে সংহার॥

ক্বক। ওগো শ্রীমতি! ভূমি নিশ্চিন্তে গৃহে যাও গো, আমি ভবে এখন আসি গো!

রাধা। ওগো স্থা, কাল আস্বে ভ গো ?

কৃষ্ণ। ই্যাগোধনি । কাল আস্ব গো।

রাধা। বলি বঁধু হে, ঠিক কালই আস্বে ভ গো ?

কৃষ্ণ। রাধে ! আঞ্চ আদ্তে পার্ব না গো, ঠিক কালই আস্ব গো !

রাধা। ওগো কালাচাঁদ। কাল যদি এদ গো, ভবে এখন যাও গো।

কৃষ্ণ। আছোগো, ভবে যাই। মুনিবর! রথ চালাও গো!

অকুর। রণীর যথন অসুমতি পেয়েছি, তথন থার সারণির দেরি কি গো ? জয় রাম-ক্ষের জয়! [রণ চালাইলেন]

সকলে। ওই রথে রাম-ক্লফ মথুবার বার গো!

গীত।

ওই যায় যায় যায়, মথুবায়
আমাদের প্রাণেব পাখী;
কাল আস্ব ব'লে গেল চ'লে,
আমাদের দিয়ে ফাকি ॥
চল সথি গৃহে থাকি,
কালোব মুখ চেয়ে থাকি,
কালা আসবে ঠিকই,
চল গো তাব আশায় থাকি ॥

ৰুক্ষা। ওগো, ক্বফকে স্বরূপে দেখ্তে নাপেলে অরূপে দেখ্তে হয় গো? মনে মনে তার রূপ ভাব' আর মুখে তাব নাম কর গো। এখন সবাই মিলে ক্বফের জয় দিতে দিতে গৃহে যাই চল গো

গীত।

প্রাণ কানাই, বিনয় জানাই,

এসে হে যেন কাল।
কালের আশা ক'বে মোবা,
আস্ব এগিয়ে নিতে কাল ॥
তুমি হে জীবনেব জীবন,
রেখো হে অবলাব জীবন,
দাস গোবিদেদ দিও চবণ,

যেন ভয়ে কাঁপে কাল ॥
সম্পুর্ব।

# নিমাই-সন্যাস

# চরিত্র।

# পাত্র।

| পাৰ্জ /                 |         |     |     |                  |
|-------------------------|---------|-----|-----|------------------|
| নিমাই (                 |         |     | ••• | শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য। |
| নিত্যান <b>ন্দ</b>      | ( অবধৃত | ; ) |     | ঐ লীণা-সহচর।     |
| অদ্বৈত                  | )       |     |     |                  |
| শ্ৰীবাস                 | 1       |     |     |                  |
| গদাধর                   |         |     |     | ,                |
| <b>यूक्</b> म           | }       |     | ••• | বৈষ্ণবগণ         |
| মুরারি                  |         |     |     |                  |
| হরিদাস                  |         |     |     |                  |
| নরহরি                   | J       |     |     |                  |
| ব্দগাই                  | )       |     |     |                  |
| মাধাই                   | }       | ••• | ••• | পাষগুদ্ধয়।      |
| মহান্ত, রামসিং ছাত্রগণ। |         |     |     |                  |
| পাত্ৰী।                 |         |     |     |                  |
| শচী                     | •••     |     | ••• | নিমাইয়ের মাতা।  |
| বিষ্ণু প্রিয়া          | •••     | •   | ••  | নিমাইয়ের পত্নী। |

# নিমাই-সন্যাস

# প্রথম অঙ্ক

বুশাতল

সূচনা-গীত।

একান্স গৌবান্স অন্ত হব হে সহচরী।
বাই আমার পরশ-মণি বিনে, সে মাধুরী ধরি॥
চু-আত্মা এক-আত্মা হ'য়ে, হব দণ্ডেব দণ্ডধারী,
আমি পবম আত্মীয় হ'য়ে পবমাত্মা মিশাইয়ে,
ফায়ন পূর্ণিমা-তিথি গ্রহণ করিব স্তুতি,
প্রকাশ কবিব জ্যোতি, যতী রূপ ধরি;—
শচী গর্ভে অবতীর্ণ, নাম হইবে শ্রীচৈত্ত্যু,
( আমি ) জগৎ করিব ধন্যু, হরিনাম শক্তি সঞ্চারি
স্বরূপ রায় রামানন্দ, এদের সহিত করিব আনন্দ,
জগর্মাথ জগদানন্দ চন্দ্রমুখ হেরি;—
বলদেব—নিত্যানন্দ, মহাদেব অবৈভচন্দ্র
দাসামুদাস শ্রীগোবিন্দ হইবে প্রেম ভাগ্ডারী।

মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত -

[ তুকা ]

আজামুলম্বিভভজৌ কনকাবদাতৌ। সংকীর্ত্তনেকপিভরৌ কমলায়ভাকে।॥ विश्वखरतो विश्ववर रो युगधर्मा भारतो । বলে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবভারৌ ॥ ব্দয়তি ক্যতি দেব ক্ষ-হৈত্যাচন্দ্রে। জয়তি জয়তি কীণ্ডিস্থ নিত্য পবিত্রা। ব্দয়তি ধ্বয়তি ভূতান্ততা বিখেশ মুর্তৈ:। জয়তি জয়তি নিত্যং ভাব্য সর্ব্বপ্রিযানাং॥

গীত।

জ্ঞীব কেন রে অচৈত্র ।

ধৈত জ্ঞান তাজ, শ্রীমধৈত ভক্ত,

নিত্যানন্দে মজ' পাবে চৈত্ত্য।

শ্রীবাস গদাধবেব অতুল মাগাত্ম্য,

প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব

ষে করয়ে তত্ত্ব, দেই তত্ত্ত্তানী, স্ব-সত্ত্বেত ধন্য ॥

প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোসাঞি তৃণবন্ত,

**খাদশ** গোপাল, চৌযট্টী মহান্ত শান্ত, মহাদান্ত, ভক্তেব আদি অন্ত, কে করিবে এন্ত,

অনন্ত ভ্ৰান্ত জীব সামাতা॥

প্রভু শ্রীনিবাস,

পুরাও অভিলাষ.

ঘুচাও কু-বিলাস

হৃদয়ে কর বাস.

দেহ শ্রীপদে বাস, দাসের এই আদাস, তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈত্তস্থায়, পাপী-তাপী যে তরায়,

विक व्यव्यविक भाषका

থাঁহার ক্লপার জোরে, চৈতক্ত কীর্ত্তন ক্ষুরে,

বন্দি সেই প্ৰস্থু নিত্যান<del>ন্দ</del>॥

গৌর ভক্তবৃন্দ ষভ, কেমনে কহিব তত্ত্ব,

অবৈত শ্রীবাস গদাধর।

পবিত্র চরণধৃলি, দেও মোরে সবে মিলি,

পার হব এ ভব-সাগর॥

নদীয়া নগরে ধাম, জগলাথ মিশ্র নাম,

বস্থদেব সম ভাগ্যবান :

ভাষ্যা তার শচীদেবী, রত্নগভা মহাদেবী,

যাঁর গভে জন্মে ভগৰান্॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত হরি, নবদীপে স্পবতরি, বিশ্বস্তর বিশ্বমূলাধার।

ফান্তনী পূৰ্ণিমা দিনে, ৩৩-লগ্ৰে, ৩৩-দিনে

জন্মিলেন ভব-কর্ণধার॥

চন্দ্রের গ্রহণ কালে, সহ খোল করতালে উঠিল মঙ্গল হরিনাম।

সংকীর্ত্তন অত্যে করি, অবভীর্ণ গৌরহরি ধক্ত নবদীপ পুণ্যধাম॥

বাল্যকালে শিশুরূপে প্রকাশ প্রভৃতরূপে প্রভু মোর পরমেষ্ট দাভা।

#### কৃষ্ণযাত্ৰা

ধ্বজ-বজাস্কুশ চিহ্ন, চিহ্নত চরণ-াচ্ছ. গৃহতলে দেখে পিতা মাতা॥ শৈশবে প্রভূকে মোর, হ'রে ল'য়ে গেলা চোর, গাত্র-অলঙার-লোভবশে॥ ভ্রমান্ধ দে জ্ঞানহানে ভ্রমাইয়া সারাদিনে গুহে প্রভু আনিলেন শেষে॥ वारमा और्रात-वागरत, क्रममा वित्रगृह्यत, কৈলা প্ৰভূ নৈবেছ ভোজন। रेमभरव क्रम्म कति, वनात्र मकरम इति, গুনিবারে হরি-সংকীতন ॥ সংসারে হ'য়ে বিরূপ, গুহভ্যাগী বিশ্বরূপ, জগরাথ গেলা পরলোক। পতি-পুত্র হুই হারা, ছুহ চক্ষে অঞ্ধারা, শটা মা সহিছে ছহ শোক। শৈশবে শিশুর তুল্য, গৌরাঙ্গের কি চাঞ্চল্য, শিশু সঙ্গে গোকুল-বিহার। বথাকালে পাঠারস্ক, করিলেন গৌর ব্রহ্ম. অল্লে অধ্যাপক গুণাধার॥ সকল পড়ুখা মেলি, কি নির্ভয় জলকেলি, জাহ্বার ভরঙ্গে ভূফান। স্কাশাস্ত্র করি জয়, গৌর পণ্ডিতের জয়, সমকক নাহি বিজ্ঞান॥ গেলা প্রভু রূপাবশে, প্রাচ্য ভূমি বঙ্গদেশে, তীর্থ হইল পেয়ে শ্রীচরণ।

সকল ভক্তের মনে. শান্তি দিয়া অমুক্ষণে,
মহাপণ্ডিতের বিচবণ ॥
দিব্য বেশ-ভূষা-মু-, স্থানব্য ভোদন-মুথ,
শ্রীগোরাঙ্গ সর্বস্থেদাতা ।
নিজ্য দিব্যচন্দ্রমুথ নিরাথ স্পুল স্তথ,
খানন্দে মগন শচীমাতা ॥
শ্রীগোবিন্দ দাসে কয়, কেশব কাশ্মিরা রয়,
বিভাবলে করে দিখিজয় ।
প্রেভু তারে বৃদ্ধিবলে, পরাজিয়া তক-ছলে
বিশ্বজয়ীরে করিলা জয় ॥

( द्धरत

শুন শুন শুন সবে শ্রীঠৈচন্তম্ব-কথা।
শোধি ব্যাধি শোক ভাপ খণ্ডে মনোব্যধা॥
জন্মালে মরিতে হয়, এ সংসাব মিথা।
সংসাবেতে সাব মাত্র শ্রীহরির কণা॥
গৌর গুণে ভক্তি মৃত্যি দূব ভব-ব্যধা।
গোবিন্দ দাসে চায় শ্রীগৌরাঙ্গ-গাধা॥

# গীত।

শুদয়-নদীয়া-পুরে, এস হে মন-মিদ্দরে, শ্রীগোবাঙ্গ শ্রীচৈতন্ম নটবর। আপনি সদয় হ'য়ে নিজগুণ প্রকাশিয়ে, পুণ্যময় কর পাপী-কলেবর॥ ভীষণ কলিযুগে ভীষণ ভব ভয়, ভীষণ মরণ-দিনে ভীষণ যম-ভয়, ভীষণ যমদূতের ভীষণ তাড়না-ভয়, তার' অভয়-দাতা, ভয়ত্রাতা

দিয়ে এ দীনে অভয় বর॥
কলুষ কলুষিত ঘোর এ কলিকাল,
কালে কালে কালগত, আগত নিদান-কাল,
এ কাল সে কাল গেল যে সব কাল,
ধর্বে এসে শেষে কেশে কাল—
পেয়ে সেই তরাস,
সতত হতাশ,

এ গোবিন্দ দাস ভ্রমান্ধ বর্ববর॥ নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। ওগো, এখানে ভূমি কে বট' গো ?

মহাস্ত। ওগো নিমাইটাদ! আমি একজন মহাস্ত গো। ভোষায় প্ৰণাম হই গো! [প্ৰণাম]

নিমাই। ওগো মহাস্ত। বলি, ভূমি কোন্ মহাস্ত গো?

মহাস্ত। ওগো নিমাইটাদ! আমি বে কোন্মহাস্ত, তা তোমারে কেমনে বলব গো ?

নিমাট। সে কি গো, তুমি মহাস্ত সম্ভেচ, তবু ভোষার মোহ অস্ত হয় নি ? তুমি কোন্ মহাস্ত, তা বুঝ্ছ না গো ?

মহান্ত। না গো ঠাকুর। আমি তোমার ও ঠার্ কথা বুঝ্তে পার্ছি না গো!

নিমাই। বলি, ওগো মহাস্ত মশাই! তোমার নাম কি গো ?

মহাস্ত। ওগো ঠাকুর ! আমার নাম ভন্বে **? তা শোন** না আমি বল্ছি গো !

#### গীত।

নিমাই চাঁদ হে, আমি জ্ঞানি না নিজের নাম। কোথায় জ্ঞাহে, তাও ত জ্ঞানি না, আরো জ্ঞানি না বাবার নাম॥

নিষাই। কেন গো! পুমি এ সব নাম জান না কেন গো?
মহাস্ত। ওগোনিমাইটাদ! কেন জানি না, বলি শুন গো!
গিডাংশী

ষখন জ্বমেছি তখন ছিল না'ক জ্ঞান,
জগৎ চিন্লেম যখন, তখন হতজ্ঞান,
সংসারেতে আস্থা নাই, গাই গোবিন্দের নাম,
সকল নাম হারিয়ে এখন হয়েছি নির্নাম॥

নিমাই: বলি, ভূমি কি নামে পরিচয় দেও গো! মহাজ্ঞান - গ্রীভাবশেষ ী

> মহাস্ত নামে দিই পরিচয়, জানি মহাস্ত নাম, মহাস্ত বটে নাম-- মোহ অস্ত নয় নাম, মহাস্তের নাম সার, শ্রীগোবিদের নাম.

সংকীর্ত্তনে নেচে নেচে গাই সে হরিনাম।
নিমাই। তা' মহান্ত মশাই! এখানে কেন গো ?
মহান্ত। ওগো ঠাকুর! এখানে তোমায় প্রণাম কর্তে এসেছি
সো! শুন্নেম—তুমি নাকি দিখিক্ষী পণ্ডিত কেশব কাশ্মিরীকে কয়

করেছ, তাই তোমার গুণে মোহিত হ'য়ে তোমায় গড্ কর্তে এসেছি গো।

নিমাই। ওগো মহান্ত! আমার সাধ্য কি গো ষে, দিখিজয় পাওতকে জয় কর্তে গারি? তবে সে কিসে বিজয় হয়েছে শুন্বে? তবে বলি শোন গো—

গীত।

জ্বয়-বিজয় যাহাব বারী.

এ বিজয় তাহারি জিয়।

নৈলে যে জন কবে দি'থজয়,

কোন জন তায় করে বিজয়।

**क्ना**रन नास्म किरा क्रा.

কেশ্বে করেছি গো জয়.

তার দিয়িজয় কি আনার জয়,

এ জয়, জয় গোবিন্দেব জয়,

এ জগতে কিছু নয় অ-জয়,

যে সাবজয়, যে জয়ের জয়,

দাস গোবিন্দের ভয় শমন-জ্বয়,

তার কাছে সব জীব পরাজয়॥

মহান্ত। ওগো নিমাইটাল। আমাকে জোমার সভচর কর্তে ভবে গো!

নিমাই। ওগো মহান্ত মশাই। আমি ভোমায সহচর কর্ব কি গো, আমি নিজে যে শাগোবিন্দের অফ্চর গো। যাদ সহচর হ'তে চাও, ভবে চরাচরের কর্ত্তা শ্রীগোবিন্দের চর অফ্লচরের সহচর হও গো। গীত।

ওগো যদি হবে সহচর,
তবে হও তার সহ চর।
ভূচর খেচর জ্বলচর নিশাচর,
যার করগত সহ চরাচর॥
কে তোমায় করেছে ভূ চর,
কে চরায় এই জগত-চর,
যে দেখালে এই চরাচর—না হ'য়ে তার অমুচর.

কেন তবে অসুচরের অসুচর॥

নহাস্ত। ওগো নিমাইটাদ গো! তোমার মত পণ্ডিত আর কেউ নেই, তাই তোমার অনুচর হ'তে চাই গো। ঠাকুর মশাই! পারে ধরি গো, প্রণাম হই গো! [প্রণাম] নিজের রূপায় আমার ভোমার শ্রীপায় স্থান দেও গো!

গীত।

ধরি শ্রীপায়, ঠেলো না পায়,
রেখো পায় হে গৌরহরি।
বেন ভোমার কুপায়, আত্মা ত্রাণ পায়,
বেন যাতনা না পায় নরকে বিহরি॥
হরণ কর আমার সকল অন্ধকার,
দূর কর আমার বাসনা বিকার,
কেড়ে নেও আমার আ্মিন্থ অহস্কার,

ভূমি নিরাকাবে নীরাকার সাকারে সাকার
আকার ওছে নরহরি॥
গুরু হ'য়ে আমার ধরেছ গোরাকার,
ওহে নিমাই গোঁসাই দেখাও নীরাকার,
সবাকার মনে কর একাকার,
ওহে শ্রীগোবিন্দ এ দাস গোবিন্দ
যাচিছে পারের তরী॥
(শমন-ভয়ে শিহরি)

নিমাই। ওগো মহাস্ত। এখন ভূমি এখান থেকে যাও গো।
সমারাস্তে দেখা ক'রো গো! এখন আমার ছাত্রগণ আস্ছে, এখন আর
আমার বিরক্ত ক'রো না গো।

মহাস্ত। ওগো নিমাই গোঁসাই। তোমার আজা আমার অক-আজা পো! তাকেমনে লজ্মন কর্ব ? এক্ষণে প্রণাম হই। [প্রণাম] বেন দাসকে বঞ্চনা ক'রো না, প্রভূ।

#### ছাত্রগণের প্রবেশ।

ছাত্রগণ। জয় হ'ক্—আমাদের নিমাই পণ্ডিত মশারের জয় ২'ক্
১ম ছাত্র। যা হ'ক্ ভাই, আমাদের পণ্ডিত মশায় খুব পণ্ডিত
বটে গো!

ইর ছাত্র। তা না হ'লে কি দিখিজয়ী পণ্ডিতের বিজয়ী হ'তে
পারেন গো ?

তর ছাত্র। সে বদি দিখিজয়ী, তবে আমাদের এই পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে একটি কথাও কইতে পার্লে না কেন গো ? সে আবার দিখিজয়ী পণ্ডিত—না ঢেকি! ৪র্থ ছাত্র। ওরে ভাই, সে চেকিও নয়—মুষ্ণীও নয়—পণ্ডিডও নর, সে মূর্থ-পণ্ডিত—মুর্থ-পণ্ডিত।

নিমাই। ওগো ছাত্রগণ। তোমরা সব তাঁকে এ কি কথা বল্ছ গো? ও কথা বল্ভে নেই। তিনি যে সত্য-সত্যই একজন মাননীয় পণ্ডিত গো।

১ম ছাত্র। ভার চেয়ে আপনি ত মহাপণ্ডিত গো।

নিষাই। ওগো, এ সৰ পরচর্চায় কাজ নেই গো। এক্ষণে বাজার করি গেচল গো।

২র ছাত্র। ওগো ঠাকুর-মশাই। বাঙ্গার কবতে যাব কি ? কাছে পর্যা-কডি নেই যে গো।

নিমাই। কেন গো, পয়সা-কডিতে কি হবে গো ?

এয় ছাএ। পয়সা-কভি নৈলে কি দিয়ে বান্ধার হবে গো ?

নিমাই। ওগো, ভোমরা তা জ্ঞান না—তাই ওকথা বল্ছ গো। যাদের পয়সানেই, তাদের কি বাজার হয় না? তাদের মিষ্টি কথাই বে, পয়সাগো। মিষ্টি কথায় যে, জগৎ বশ হয় গো।

১ম ছাত্র। রাম:। পয়সা নৈলে বাজারে বাব কোন্মুথে গো ? সে হবে না। পয়সা কি সাধারণ জিনিষ, পয়সাতেই এই ছনিয়া। পয়সা না পোলে শুধু মুখের মিষ্টি কথায় কেউ জুল্বে না গো।

গীত।

পশ্বসা নৈলে মিপ্তি কথায়
ভূল্বে না ত লোক।
মিপ্তিক্থা পশ্বসা হ'লে

ভূলোকু<sup>‡</sup>হ'ত স্বৰ্গলোক ॥

পরসাহীন যে লোক, লোকে কয় তায় গরীব-লোক, সে পায় না পুলক, স্থথের আলোক, তঃখ ভোগে ইহলোক॥

পয়সা বিনে কোন লোক, দেখ্তে পায় না তীৰ্থলোক, জনলোকে যত লোক

পয়সা বিনে রুথা লোক ॥
পয়সা-হীনের বিরূপ ত্রিলোক,
হয় না তার ইহ-পরলোক,
দাস গোবিন্দের শমন-লোক.

যেদিন স্থির হবে চোখের পলক।

# মূকুন্দ দত্তের প্রবেশ।

মুকুন্দ। ঐ যে নিমাই পণ্ডিত! ওকে আমার বড় ভর হয়। আ সি বৈষ্ণব ব'লে আমাকে দেখ্লেই শাস্ত্রের তর্ক ক'রে জালিয়ে মার্বে! কাজ নেই বাবা, ওদিকে গিয়ে কাজ নেই! শীহরি ব'লে এক পাশ দিয়ে স'রে পড়ি। [গমনোদ্যত ]

সম ছাত্র। ওগো পণ্ডিত মশাই ! মুকুল দত্ত আপনাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে বাছে, দেখ গো!

২র ছাত্র। আমাদের পণ্ডিতকে দেখে ভয় পেরে পালাচছে গো।
নিমাই। তা নয় গো, ও আমাকে অ-বৈষ্ণব মনে করে, ভাই পালাচছে
গো। [মুকুন্সকে ধরিয়া] ওগো নুকুন্দ। তুমি কোণা এ পালাবে গো ?

মুকুন্দ। এ-হে-হে, এই ধ'রে ফেলেছে গো, এইবার সার্লে আর কি ? ওগো ঠাকুর! ছেড়ে দেও, আমার অনেক কাজ আছে গো!

নিমাই। কাজ আছে বৈকি ? আমার হাতে ভোমার এড়ান্ নেই গো! আজ পালালেও কালে ভোমাকে এমন বাঁধ্ব যে, তখন টের পাবে গো!

মুকুন্দ। ওগোঠাকুর । কালে কি ক'রে আমায় বাঁধ্বে গো ? নিমাই। মুকুন্দ গো। ভোমায় কি ক'রে বাঁধ্ব, শোন গো।

## গীত।

বাঁধিব ভোমায় মুকুন্দ, গোবিন্দ নামের বাঁধনে।
এড়াতে নারিবে তথন আমার প্রেমের বাঁধনে।
এখনো হয় নি সে কাল,
আছি চেয়ে সেই সে কাল,
হবে যখন সেই স্ত-কাল,
চিরকাল রবে বাঁধনে।
তুমি গো পরম বৈষ্ণব,
ভাব মনে মোরে অ-বৈষ্ণব,
হব বৈষ্ণবের উপরে বৈষ্ণব,
পাই যদি সাধনের ধনে;
দাস গোবিন্দ না চায় অন্য ধনে,
চায় সেই শ্রীগোবিন্দ ধনে।

মুকুল। ওগো ঠাকুর! সে বখন বাঁধ্বে, ভখন দেখা বাবে গো! এখন আমাকে ছেড়ে দেও বাবা, আমার অনেক কাল আছে গো!

#### কুষ্ণবাত্ৰা

নিষাই। ওগো মুকুন । তুমি আমাকে যা ভাব, আমি ত। নই গো!

মুকুন্দ। ওগোঠাকুর! আমি ভোষায় কি ভাবি গো?

নিমাই। ভূমি আমায় অ-বৈঞ্ব ভাব গো।

মুকুন্দ। ওগোঠাকুর। আমি নিজেই যে অ-বৈঞ্ব, আমি কি কখন ভোমায় অ-বৈঞ্চৰ ভাব্তে পারি গো?

নিশাই। ওগো, যদি আমায় অ-বৈফাব না ভাব, তবে পালাচছ কেনগো ?

मुकुन्त। धरगा! व्यामात्र काक व्याद्ध, जारे भाना कि रगा!

নিমাই। তুমি ষভই কাজের দোহাই দেও, আমি ভোমার মনের ভাব বুঝেছি গো! ভা শোন গো মুকুল দত্ত। আমি একদিন এমন বৈষ্ণৰ হব, তথন আর তুমি আমাকে দেখে পালাতে পার্বে না সো!

মুকুন্দ। ওগোঠাকুর ! বৈষ্ণব হওয়া কি সহজ কথা গো ? এই দেখ না—স্থামি এত ক'রেও বৈষ্ণব হ'তে পারি নি গো ।

নিমাই। কিন্তু আমি এমন বৈঞ্চব হব যে, শিব-ব্রহ্মাও আমার ভারস্থ হবেন গো।

মুকুন্দ। ওগো, ছেড়ে দেও গো! তুমি শিব-ব্রহ্মাকেও ভর কর না ? তুমি খোর নান্তিক—ভোমার কাছে থাক্তে চাই না গো! আমার ছেড়ে দেও বাবা, ছেডে দেও।

নিমাই। স্থামি ভোমাকে ট্রকিছুতেই ছাড়্ব না গো! তবে যদি কিছু স্থাধি দেও, তবে ভোমায় ছাড়্তে পারি গো!

মুকুন্দ। দোহাই ঠাকুর! অর্থ কোথা পাব গো? ভোমার পারে ধরি, আমারে ছেডে দেও: আমার সব কাজ পণ্ড ক'রো না গো!

#### গীত।

পায়ে ধরি গৌরহরি, ক'রো না বিবাদ।
দীনহীন কাঙাল আমি, আমার সনে কেন এ বাদ।
অসমর্থ অপদার্থ

নাইক আমার অন্ন অর্থ,

অর্থ যে কি পদার্থ, জানি না তাব কোন সংবাদ ।
অভাব পূর্ণ হয় না আমার ভবের বাজারে,
জঠর-জালা ঘুঁচাতে যাই পরের তুয়ারে;—

ভিক্ষা ক'রে ভরাই ঝোলা, এমনি আমার অভাব-জালা,

শমন পুরীর তুয়ার খোলা, ভাবিতে গোবিলের বিষাদ।

# শ্রীবাসের প্রবেশ।

শীবাস। নিমাই। এখানে ও কি হচ্ছে গো গ নিমাইটাদ ভোষার ঐ কুস্বভাবটা এখনও গেল না গো ?

নিষাই। ওগো পণ্ডিত মণাই! **আ**ষার কি স্বভাব-দোষ দেখ্লেন গো।

শ্রীবাস। তুমি মুকুন্দ দত্তকে ওরূপ বিরক্ত কর্ছ কেন গো?

নিমাই। আজে, এটা বিরক্ত করি নি। ওকে আমার আছুরক্ত কর্বার জন্ত এমন কর্ছি গো!

গ্রীবাদ: এতে আমুরজি আদে না, বিরজিই ঘটে গো!

নিষাই। আছো, ও বলি বিরক্তাই হয়, তবে এই ছেড়ে দিলাম গো। [তথাকরণ]

[ মুকুন্দ দত্তের সম্বর প্রস্থান

শীবাস। দেখ নিমাই! এ সব ভাল কথা নয় গো! ঈশবের দয়ায় ভাল পণ্ডিত হয়েছ শুনে স্থী হ'লেম; আবার ভোমার কোন নিন্দার কথা শুন্লে ভাও আমার সহু হয় না গো। আমি ভোমায় বড স্নেহ করি গো! কেন যে সেহ করি, ভা ভূমি জান না, আমি বলি ভূমি শোন গো।

গীত।

বাল্যাধধি নিরবধি স্নেছ করি গৌরস্থলর।
ক্রুগন্নাথ মিশ্রের কুলে জ্বন্মেছেন কুল-ধুরন্ধর॥
শুনি যদি ভোমার কলঙ্কের কথা,
অন্তরে আমি পাই যে বড় ব্যথা,
শুনিলে ভোমার স্থ্যাতি-বারতা,
উথলে আমার আনন্দ-সাগর॥

ভূবনমোহন রূপ ধর গোরশশী, শশী জিনি রূপ বড় ভালবাসি, রূপের অমুরূপ সংস্কৃতাব প্রকাশি,

হও গোবিদের নয়ন-শোভাকর॥

নিমাই। পণ্ডিত মশাই। এ সৰ কথা শুন্বেন না। আমি এখন বালক ব'লে লোক আমাকে গ্ৰাহ্ম করে না; তাই এ কলত্ত ফুটায় গো।

শ্ৰীবাস। আচ্ছা, নিমাই ! তুমি লেখা-পড়া শিখে কি ফল পেয়েছ গো ?

নিশাই। আজে, তা আমি বুঝি না গো!

শ্রীবাস। বলি নখর, মর-দেহের চরম উদ্দেশ্ত কি বৃষ্লে গো?

নিমাই। আজে, ভা—ভা—আপনিই বলুন গো!

প্রীবাস। শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ-লাভই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সে সৰ না ক'বে, রুথা শাস্ত্রালোচনা কর্ছ; তাতে

ভোষার কি ফললাভ হবে গো?

নিশাই। পণ্ডিত মশাই গো। এতে বে কি ফল লাভ হবে, তা আমি জানি না গো। তবে যা হবে, তা আমার মঙ্গল ফলই হবে গো!

শ্রীবাদ। ভোমার যা মঙ্গল ফল হবে, তা আমার আমার বুঝ তে বাকি নেই গো!

নিমাই। ওগো পণ্ডিত মশাই ! আজ তা কেমনে বৃশ্বেন গো ? শ্রীবাস। ওগো উঠুতি মূলো, পাতায় চেনা যায় গো !

নিমাই। তা বটে, কিন্তু গাছ হ'লেই কি তা'তে ফল হয় গো ? ফল ষথাকালে ফলে গো!

# গীত।

ফলিবে কি ফল, কি আছে ভাগ্যে **ফল,**যেমন কর্ম্মফল, ফল্বে ত তেমনি ফল।
তোমার শিক্ষার ফল, হবে না বিফল,
স্থফল কি কুফল ফলিবে যে ফল,

সকল ফল হইবে সফল ॥
গাছ হ'লেই তা'তে ফলে কি গো ফল,
ফল ফল্বার কালে আপনি ফলে ফল,
গাছ-পাকা ফল, পাকা গাছের ফল,
দেহ-গাছের ফল আপন কশ্মফল ॥
(তোমার) শিকার ফলাফল, যখন দিবে ফল,

সে ফল দেখে হবে জীবন সফল, দাস গোবিন্দের ধর্ম্ম-কর্ম্ম-ফল কল্প গাছে ফলে চতুর্বর্গ ফল।। শ্রীবাস: ওগো নিষাই! তুমি পণ্ডিত ব'লে মনে মনে অভিমানী হয়েছ, তার ফলে কুফলই ফল্বে, স্বফল ফল্বে না গো!

নিমাই। না গো পণ্ডিত মশাই। আপনার শিক্ষার ফণ, কুফণ কি বিষফণ হবে না গো! পরে বৃষ্বেন, এখন পার্বেন না। আমি একদিন এমন বৈষ্ণব হব ষে, শিব ব্রহ্মা, ইন্দ্র চন্দ্র, কুবের বরুণ, যম তেত্তিশ কোটা দেবতা আমার দ্বারম্ভ হবেন গো।

শ্রীবাস। হায় হায়, স্থামি এমন চঞ্চলকে ধর্মাশকা দিতে এসেছি নিমাই! তুমি কি দেবতা, এাহ্মণ, কি উপার মান না গো ?

নিমাই। সোহহং— শ্রীভগবান যিনি, আমিও তিনি তবে আমি আবার কা'কে মানুব গো ৪

<u> এবাদ। ওগো নিমাই। এতদিনে আমার সব আশাই জলে গেল গো।</u>

## গীত।

ফুবাইল সকল আশা,
নিমাই হ'তে আব নাই কোন আশা।
ছিল যা মনে আশা তা এখন হ'ল নিবাশা॥
ছিল মনে আশা, পণ্ডিত নিমাই,
হবে একদিন বৈক্ষৰ গোঁসাই,
এমন নাস্তিক যে তা কভু ভাবি নাই,
গোবিন্দ দাসের নয় ত এ ভাষা॥

ষাই, আর ভেবে কি হবে ? যা হবার ভাই হবে।

নিমাই ৷ ছাত্রগণ ৷ এইবার ভোমরা একবার হরি হরি বল, আজ গ্রহের ডোর মোচন কর্লেম গো ৷ [তথাকরণ]

ছাত্রগণ। হরিবোল-হরিবোল-হরি হরিবোল!

নিশাই। (হুরে)

আহা, মরি মরি কিবা যে মাধুরী,

নামের ভিতরে আছে।

প্রবণে প্রবণে, পুলক জীবনে,

নামে মন ম'জে গেছে॥

হা ক্লফ করুণাময়, কোণা তুমি এ সময়,

অসময় এস রসময়।

আর কিছু নাহি চাই, আর না রহিব নিমাই,

हित (প্राप्त हर (প্रमम्ब ॥

কোথা নন্দ-নন্দন, ত্রিজগত বন্দন,

ছেদন কর মায়া-বন্ধন।।

শ্রীগোবিদ্দ দাসে ক্য, নিদানে কালের ভয়

হর হরি औমধুস্দন॥

গীত।

একবার এস হে হবি, গোলক-বিহারী,

দেও দেখা কুপা করি।

শুনে তোমার নাম, তরি পরিণাম,

গ্রনাম বিনে নাই পারের তরী।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

( আর গতি নাই রে )

( ওই নাম বিনে আর গতি নাই রে )

( একবার হরি বল রে )

বোছ তুলে নেচে নেচে একবার হরি বল রে )
হরিনাম ছেড়ে, অসার সংসার
নশ্বর জীবনে কি সুখে বিহরি ॥
হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং,
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরভ্যথা,
(এমন নাম আর নাই রে )
(কৃষ্ণনাম বড় মধুর, এমন নাম আর নাই রে )
(ভবপারে উতরিতে এমন নাম আর নাই রে )
দাস গোবিন্দের কথা, ঘুচাতে ভবের ব্যথা
থাক পড়ি গোবিন্দ চরণ ধরি ॥
গীতকঠে মহাস্তেব পুনঃ প্রবেশ।

~

মহাস্ত।---

## গীত।

ওই শোন হে গৌরহরি, হরি বাজায় মধুর বাশরী।
বাঁশীর স্বরে, ডাকে ফুকারে, কৈ রাধা প্যারী রাই-কিশোরী
বলে এস হে নিমাই, শ্রীরন্দাবনে যাই,
গোধন চরাই বনে,
সেধা সকাতর মতি, মাতা বশোমতী
কাদিছে গোকুল ভবনে.
(মা ডাকে গোপাল আয় রে ব'লে)
( তুমি নিঠুর হ'য়ে কেন নিমাই )

এস সব ফেলে. ব্রন্ধধামে চ'লে, তোমার বিহনে, ব্রন্ধবাসিগণে গিয়েছে সকলি পাশরি॥ রাধিকা শ্রীমতী, ব্যাকুলিত মতি ডাকিছে কানাই কানাই,

তোমার অন্তরে,

কিশোরীর তরে

দয়া মায়া কি নাই নিমাই:

(সে যে কৃষ্ণগত-প্রাণ ছিল গো)

( কুষ্ণ বিনে তার প্রাণ গেল গো )

( ठन ठन ठन ठकन भए ठन (भी )

নাহি সরে ভাষ, ঞ্রীগোবিন্দ দাস শমন-ত্রাসে শিহরি ॥

নিমাই। হা পেমষয়ী রাচ ! হা ক্ষলিনী কুঞ্জ বিহারিণী বৃষভান্থনন্দিনী বুন্দাবনেশ্বী কিশোরি ! [মূর্চ্চা]

১ম ছাত্র। ওগো মহাস্ত-ঠাকুর ঠাকুরকে কি শোনালে গো । ঠাকুর যে মর্চ্চা গেল গো!

মহাস্ত। ওগো, মূর্চ্ছা নয় গো--- মূর্চ্ছা নয়।

২য় ছাত্র। মূর্চ্ছান্য ভ, এ কি গো?

মহাস্ত। ওগো, এটি হরিনামের ভাবাবেশ গো!

ু ছাত্র। ওগো মহাস্ত। ভোমার ও ভাবাবেশ এখন শিকের ভূলে রাথ গো! ঠাকুরের মূর্চ্ছা ভালিয়ে দেও গো!

মহাস্ত। ওগো, এ মূর্চ্চা সহজে ভাঙ্বে না গো, সহজে ভাজুবে না। ও ষে ভাবের মূচ্ছা গো!

স ছাত্ত। ওগোমহাস্ত মশায় ! এ মুর্চ্চা যে সুস্থাই হ' ফুলা, তুমি গান শুনিয়েই এ মুক্তা এনে দিয়েছ, এ মুক্তা তোমাকেই আরাম কর্তে হবে গো ! মহাস্ত। ওগো, এ মৃচ্ছা ভাবের মৃচ্ছা ! কেন বলি ? না ভোষাদের পণ্ডিত মশাই আজ সহসা এমনি ধারা পাল্টে গেছেন গো। ওঁকে ষেন অ-বৈষ্ণব ব'লে লোকের ধারণা ছিল, তেমনি ভারা এসে দেখুক্, উনি আজ কেমন পরমবৈষ্ণব হয়েছেন। এটা এর স্বভাবেই হয়েছে, আবার স্বভাবেই সেরে যাবে গো। ইনি সামাগ্র নন্ গো—সামাগ্র নন্।

্ম ছাত্র। ওগো মহান্ত মশাই! ইনি কে গো? মহান্ত। ওগো বলি শোন—

## গীত।

ইনি যিনি তিনি তিনি. যিনি গডেছেন এই ধরায়। স্বয়ং হরি গৌরহরি অবতীর্ণ এই ধরায়॥ নিজের নামে নিজে মত্ত. কভু মুৰ্চ্ছাপ্ৰাপ্ত, ভাবোন্মত্ত, কভু মূৰ্চ্ছা, মৃক্ত, উন্মত্ত--নামের মূর্চ্ছা নামে মুক্ত, মুক্ত পুরুষ মূচছা কি যায়॥ হরিনাম বিলাতে নরে. গৌরহুরি দয়া ক'রে আচণ্ডালে প্রেম বিভরে— ভাগ্যদোষে কালের শেষে. কেবল গোবিন্দ দাস না পায় কুপায়॥ ১ম ছাত্র। ওগো! নামেই যদি মুদ্ধা হ'য়ে থাকে, ভবে নাম শুনিয়েই মুদ্ধা ভালাও গো!

মহাস্ত। ওগো, তবে ভোমরা গৌরহরিকে হরিনাম শোনাও না!
সকলে। হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!
নিমাই। [উঠিয়া] হরিবোল! হরিবোল! হরি হরি বোল!
>ম ছাত্র। ওগো প্রভু! সহসা তোমার এ ভাব কেন হ'ল গো?
নিমাই। কেন গো? ভোমরা আমার কি ভাব দেখলে গো?
২য় ছাত্র। ওগো, ভবে বোধ হয় ভোমাকে বায়ুরোগে ধরেছে গো!
>ম ছাত্র। না গোনা—বায়ুবোগে ধববে কেন ? ও কি সেই রোগের

লক্ষণ নাকি গো?
নিমাই। ওগো! আমি কি বায়ুরোগীর যত যা'-তা' কিছু বক্ছি
নাকি গো. বল ?

১ম ছাত্র। না গো প্রস্তু। ষা'-ভা' বলবেন কেন গো ? এ আপনার বায়রোগ নয় গো।

নিমাই। ওগো, তবে ওরা সব বললে কেন গো?

১ম ছাত্র। এ ত আর কবিরাজ নাডী ধ'রে রোগ বল্ছে না, ও আনাডীতে আলাজ ক'রে বল্ছে। আপনার ষা' হয়েছে, এমন ক'জনের হয় গো ? যার হয়, সে সামাস্ত নয় গো!

নিমাই। ওগো, ভবে এ আমার কি হ'ল গো?

১ম ছাত্র। নাম শুনে ভাবাবেশে মূচ্ছ। হয়েছে গো!

নিষাই। না গো ভাষাবেশে আমার মৃদ্ধে হয় নি গো, আমি ষেন কি দেখে আত্মহারা হ'য়ে অমনধারা হয়েছিলাম গো ?

১ম ছাত্র। ওগো প্রস্তু! কি দেখে তেমন হ'ল গো ? নিমাই। ওগো, কি দেখে এমন হয়েছে, খনবে ? তবে বলি শোন গো। (ऋद्रः) नरीन नीत्रम, **शामन स्थ**म স্থলর পুরুষ স্থাম। ভেজোরাশি গায়, হরিগুণ গায়, মানস-নয়ন-অভিরাম ॥ হেরি দিব্যরূপ, যেন বিশ্বরূপ, অরপ স্বরূপ টেনা দায়। রূপের সাগরে, নামের মাঝারে, কি ভাবে ধেন সে ডোবায়॥ বলে গুন হে নিমাই, তুমি আমি ভেদ নাই, চল করি ব্রজে বাস। कहरत्र दर्शाविक मान्।। গীত। ওরে কি জানি কেবা যেন ভুলাইল মন। সেই বুঝি চিকণকালা ভুবনমোহন॥ বুন্দাবনে যেতে ডাকে, বেণু ববে ধেনু হাকে, অঙ্গ গড়া তিনটি বাঁকে. ত্রিভক্ত সে বংশীবদন॥ বাঁশী শুনে হই উদাসী.

> চাই না হ'তে গৃহবাসী, হব গো তাই ব্ৰঙ্গবাসী.

> > যদি পাই গোবিক নে ॥

মহাস্ত। ওগোপ্রভূ। প্রণাম হই গো। [প্রণাম]

नियाहै। এই य यहान्न, এटमছ গো।

মহাস্ত। ইয়া গো ঠাকুর। এলেম বৈকি গো। আসা-বাওয়াই ত জীবের কাজ গো! যার ইচ্ছায় আসি, সে পাঠালেই আসি -- আবার বাওয়ালেই যাই গো।

নিমাই। ওগো মহান্ত। কার ইচ্ছায় এদ-যাও গো ?

মহান্ত। ওগো প্রভূ। ভোমাব ইচ্ছাতেই আদি-ষাই গো।

নিমাই। ওগো, আমি কে ? তাই আমাব ইচ্ছায় এখানে এস আবাব বাও ? আমি ত তোমাকে বেতেই বলেছি, আর ত আস্তে বলি নাই গো।

মহাস্ত। ঠাকুর গো! আমিও তাই গিয়ে আবাব ফিরে এসেছি। যাওয়া-আসা ত বন্ধ হয় না গো, তাই ত এসেছি।

নিমাট। ওগো। যাওয়া-আসা বন্ধ হয় বৈকি গো।

মহাস্ত। সে যদি তুমি বন্ধ কর, ভবে ভ হবে গো।

নিমাই। বশি. সামি তোমার যাওয়া-মাসা বন্ধ কৰব কি গো. দে কম্মের কণ্ডা যে স্বয়ং ভগবান গো!

মহাস্ত। ওগো ঠাকুর। তুমিই ত স্বধং ভগৰান্, আবার ভগৰান্ কে গো ?

নিমাই। ওগো, স্থামি ভগবান্, এ কথা তোমায় কে বল্লে গো? মহাস্ত। কে আবার বল্বে ? তুমি নিজেই বলেছ শুনেছি গো!

## গীত।

নিজেই বলেছ তুমি গোহহং ভগবান্। কাৰ্য্য তব লোকাতীত, চিত সতত কুপাবান্॥ স্বভাবে গঠিত স্ব-ভাব,
সে ভাব বোঝা বড়ই তুর্ভাব,
অ-ভাবে এ ভাবেব প্রভাব,
অভাবী না পায় সন্ধান ॥
সোহহং ভগবান ভাব,
এ ভাব ভগবানেব ভাব,
গোবিন্দ দাসেব মনোভাব
কব অধংভাব তিবোধান ॥

নিমাই। ওগোমহাস্ত। ঐ দেখ গো—একটি গ্রামবর্ণের বালক বাশী হাতে ক'রে আমার সমুখে এসে দাঁডাল গো। হা রফ। সা রাধারমণ। মুছ্মি

১ম ছাত্র। এহ নেও, পণ্ডিত মশাই যে আবাব মুচ্ছা গেল গো।

২য ছাত্র। ওগো, বার বার এমন ধারা হ'লে সে পণ্ডিতের কাছে কেমনে পাঠা ভাসেব অবিধে হয় গো ?

তয় ছাত্র। ধ্রগো, এখন আন্ কথা হেডে দেও গো, পণ্ডিত মশাই যাতে চেতন পায়, তাই কর। সকলে একস্জে হরিধ্বনি দেও গো।

সকলে। হবি হার বল হরিবোল।

নিষাই। [উঠিয়া] হবিবোশ—হবিবোল। অভি মধুর নাম। ছাত্রগণ, আমি কেন এমন চঞ্চল হ'লেম, বল দেখি গোণু

১ম ছাত্র। কৈ আপনি কথন চঞ্চল হ'লেন গো, আপনি ভ বেশ ধীর স্থির শাস্ত হ'য়েই কথা কইছেনগো!

নিমাই। ওগো। আমার এ ভাব দেখে তোমাদের কি বোধ হচ্ছে গো? নম ছাত্র। আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, বলি শুসুন গো! গীত।

ভাব দেখে হতেছে মনে,
তুমি নও সামান্ত, অসামান্ত
গণ্য মান্ত ত্রিভুবনে ॥
তোমাব ভাব হেবে নয়ন,
ভাবে তুমি স্বয়ং নাবায়ণ,
অথবা নাবায়ণ-পবায়ণ
পবম ভক্ত এ ভুবনে ॥
হেবি তোমাব এ গুলক্ষণ,
মনে ভাব হয় বিল দণ,
এ লক্ষণ নয় অলক্ষণ,

গোবিন্দ দাসেব লয় মনে॥

নিমাই। ওগো, ভোষাদেব বেষন ধারণা হয়, বল্তে পার বটে গো। কিন্তু এ রকম ক রে তোমাদের শিক্ষা দিতে প্রবঞ্চনা কর্তে পারি না

১ম ছাত্র। কেন গো, আমাদের শিক্ষা দিতে কি প্রবঞ্চনা কব্ছ গো?

নিমার। ওগো, আমি নিজেই কেমন হ'রে গেছি! হরিনাম ভির আর অন্ত পাঠ শিথাবার ক্ষমতা আমার নেই গো। যেমন আমি তোমাদের অন্ত পাঠ শিকা দিতে যাই, অমনি একটি গ্রামস্থলর শিশু আমার সন্মুখে উদয হয়, তাকে দেখেই সব ভূলে যাই গো;। তাই বলি, তোমরা অপর পণ্ডিতের কাছে পাঠ শিক্ষা নেও গে; আমাকে এ জঞ্জাল হ'তে মুক্তি দেও গো। সকলে। ওগো। আজ আমাদের কি ত্রুখের কথা শুনালে গো।
নিমাই। ওগো। ভোমাদের আবাব তুঃথ কিসের গো। তোমরা হা
শিখেছ, তাই বথেষ্ট হয়েছে গো। এক্ষণে আর বিফলে দিন কাটিও না,
ক্বক্ত-কথা-রসে মশ্ব হও, বুথা শাস্ত্র-শিক্ষার কিছু দরকাব নেই; কেবল
ক্বিশ্বন গাও গো—হরিশুন গাও।

### গীত।

অলস আবেশে গেল দিন কু-রসে. কৃষ্ণনাম রসে হও নিমগ্র। নিকট হ'ল নিদান, নাহি পাবে ত্রাণ, কখন যাবে প্রাণ, দেহ যে ভগ্ন॥ কাজ কি বিদ্যায়, বিফল শাস্ত্র-শিকা, কুঞ্নাম মন্ত্রে নেও গো দীকা. ভজ' হরিনাম এই করি ভিকা. ক'বোনা উপেকা ফুবাইল লগ্ন॥ হরিগুণ-কীর্ত্রন কব অবিবাম, শ্রবণ যগল ভ'বে শোন হরিনাম. স্থুখ মোক্ষধাম পাবে পবিণাম, ত্রিনামে তবে বিল্প---হবিনামে হরিব চবণ পুরস্কাব, ছরিপদ-লাভ পরম পুরুষকাব.

হরি না ভজিলে বল সে দোষ কার.

এ দাস গোবিন্দ তাই ভব-রোগে রুগা।

ন্য ছাত্র। ওগো গুরুদেব । আপনার মুখে ছরিনাম শুন্তে বড মিষ্ট লাগে, আমরা আপনার কাছ-ছাডা হব না গো।

নিমাই। ওগো! তোমরা এওদিন আমার কাছে পঠি-শিক্ষা করেছ, এখন একবার হরিনাম-সংকীর্ত্তন শুনিয়ে আমার মনঃপ্রাণ শীতল কর গো!

১ম ছাত্র। ওগো গোঁদাই ! আমরা আপনাকে গুরু পেয়েছি বটে, কিন্তু দক্ষিণা ভ দিই নি গো ? এই কি আমাদের দক্ষিণান্ত হচ্ছে গো!

নিমাই। ওগোছাত্রগণ! তোষরা আমাকে যে দক্ষিণা দিবে, সে দক্ষিণা দিলে আর দক্ষিণে যাবার ভয় থাকবে না গো।

্ম ছাত্র। ওগোঠাকুর! তবে পেই দক্ষিণাই নেও গো। কিছ কেমন ক'রে যে, নাম-কার্ত্তন করতে হয়, তা ভ আমরা জানি না গো।

নিষাই। ওগো! আমি তোমাদের তা' শিখাছি গো। তোমরা একজোডা করতাল নিযে তাল দেও, আর আমি যেমন গাই, তোমরাও ঠিক তেমনি ভাবে গান কর গো!

সকলে---

#### গীত।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদনম।
( একবার হরি বল রে )
( বদন ভ'রে একবার হরি বল রে )
( বোহু লুলে একবার হরি বল রে )
( প্রেমভরে বাহু লুলে একবার হরি বল রে )
( যদি ভ্রপারে যাবে, একবার হরি বল রে )

(দিনে দিনে দিন ফুবাল, একবাব হরি বল রে)
(দূরের শমন নিকট এল, একবার হবি বল রে)
(নামে শমন-শঙ্কা দূরে যাবে একবার হরি বল রে)
নামে তাপিত প্রাণ শীতল হবে, একবার হরি বল রে)
মহান্ত। (মুরে) জয় জয় শ্রীচৈত্ত জয় নিত্যানক
জয় শ্বৈতচক্র জয় গোরভত্তবৃদ্দ॥
সর্ব অবতার রুয়্ফ অয়য় ভগেল।
তাঁহার অপর দেহ সেই শ্রীবলরাম॥
একই অবল দোহে ভিয় মাত্র কায়।
অক্তব্যর বৃত্ত রুয়্ফ-লী গার সহায়॥
সেই রুফ্ফ নব্দীপে এটিচ্ছল্যচক্র।

তাই নদীয়ায় আদেন শ্রীনিভ্যানন ॥ ছ ত-গুণ বাঁণবারে নাহি সরে ভাষ।

# গীত।

আভাসে প্রকাশে ভাষে এগোবিন দাস॥

হেলাতে রতন, হারায়ো না মন, হরি হবি বল বদনে। হরিবোল, হরিবোল্, সদা শয়নে স্বপনে জাগবণে॥ ঐহিকের স্থুখ হ'ল না বলিয়ে,

ভা ব'লে কি নাম রহিবে ভুলিয়ে, যার নামে, যার প্রেমে, হলেন শুকদেব স্থী, নারদ বৈরাগী, মহাদেব যোগী,

বেড়ায় শাশানে-মশানে যোগধ্যানে &

মনে কর সেইদিন ভয়ক্ষর, অবণ অন্ন গেনিন হইবে ভোমার. সেই দন বদনে যদি বলতে পার নাম, হরি পুকাবে মনস্কাম, ত'রে যাবি মোক্ষধাম, তোকে লবে না. ছোবে না শমনে। যেতে হবে যেদিন ভাজিয়া সংসার. কোথায় ববে তোমাব পত্ৰ পৰিবাৰ. সংসাব অসাব, আঁথি মুদুলে অন্ধকার, হবি-পদ কব সাব. যদি যাবি ভবপার, বাথ বভিমতি হবিব চবণে॥ এ সংসাবে গতি নাই হবি বিনে. হরিনাম স্থা পিয়াও বে বদনে, কলিতে তরাতে হ'রনাম ব্রহ্মময়. যে জন জানে বে নিশ্চয় তাব কি ভবে ভয়,

নিভ্যানন্দেব প্রবেশ। নিভাই। [নাচিয়ানাচিযা | গীত।

ভবে তবিতে পাববে তুফানে॥

ভব্দ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌবাঙ্গের নাম রে। যে জ্বন গৌরাঙ্গ ভঙ্গে, সেই ত আমাব প্রাণ রে॥ কলিযুগে শ্রীগোরাঙ্গ কৃষ্ণ-অবভার।
থেলা কৈলেন জাব-সনে গোলোক ঈশ্বর॥
গোলোকের সম্পত্তি যা' যতনে আনিয়া।
শবে ঘরে বিলালেন আপনি বাচিয়া॥
শ্রীগোবিন্দ সনে ভাই মিলে নিড্যানন্দ।
মিলনে আনন্দ পায় এ দাস গোবিন্দ॥

মহাস্ত। - [ হুরে ]—গোর প্রেমের ভাবে দেখ মাভিল নিভাই।
জোরে জোরে লাফ মারে ধরা নাহি যায়॥
নানা বর্ণের পাগ্ শিরে, কুদ্রাক্ষ ভূলসী গলে,
নাকে নথ, কর্ণেতে কুগুল।
হাসিয়া চলিছে পথে, চরণে নূপুর বাজে;
কেবা ভূমি ধেন মাভোয়াল'॥

নিভাই। -[ স্থরে ]

আমারে চেন না ভাই, বাডী আমার নদীয়ায়, সদা নাচি দিয়ে নৃপুর পায়। শুনেছ নদেয় অবতার শ্রগৌরাঙ্গ নাম বাঁর, আমি নি হাই তার বড ভাই॥

শহাস্ত। [ স্থারে ] আ মরি মরি তুমি সে নিতাই।
গৌরাঙ্গ অগ্রজ তুমি কনিষ্ঠ নিমাই॥
টেভজ্ঞের আানি-ভক্ত নিভ্যানন্দ রায়।
টেভজ্ঞের রস বৈদে যাহার ভিহ্বায়॥
অগনিশ শ্রীচৈভজ্ঞের কণা যেনা কয়।
ভাগারে ভ্জিলে সে চৈভক্তে ভক্তি হয়॥

আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।

চৈতন্ত মহিমা ক্ষুরে যাহার ক্লপায়॥

চৈতন্ত কুপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।

নিত্যানন্দ জানিলে তার নাহি ক্ষতি॥

সংসারের মাঝে প'তে মোহের সাগরে।

গোবিন্দ দাসে ভজে নিতাই চাঁদেরে॥

নিতাই। ওগো মহাস্ত। এই কি সেই নবদ্বীপ গো?

বল গো মহান্ত, কর মোহ অন্ত. এই কি শ্রীমন্ত সেই নবদ্বাপ। আমি .য অনন্ত পাই না ধামের অন্ত, হয়েছি অচিন্তা ঘুবি সপ্তদীপ।

পারি না চিনিতে নবদ্বীপ ধাম,
তাই শুধাই তোমায় সে ধামেব নাম,
বল বল ওহে এই কি সেই ধাম,
আছে যথায় গোর আমাব জাবন-দীপ ॥
পৃথিবীর মাঝে আছে সপ্তদ্বীপ,
নবদ্বীপ নয় সে দ্বীপের দ্বীপ
বিদ্যাবিন্দ দাস কয় গঙ্গামা'র দ্বীপ
নবদ্বীপ নব গঙ্গাদ্বীপ॥

মহাস্ত। ওলো অনস্তদেব! চিস্তা কি গো, নিশ্চিত হও। বিনি অচিত্তা ধন চিন্তে এদেছেন, তার কি ধাম চিন্তে কষ্ট হয় পো? ভূষি ঠিক ধাম চিনে এদেছ এই সেই নবছাপ ধামই বটে গো! নিতাই। এই দেই নবদীপ ধাম ? আজে আমার জীবন ধন্ত হ'ল। এই ধামের ধুলায় গডাগডি দিয়ে জালা জুডাই গো! [তথাকরণ]

মহাস্ত। আমরি মবি, কি দীনতা। কি সৌক্সভা ় কি বিনর।

শক্ত নিতাইটাদ ় তোমার দরশনে আমিও ধন্ত-আমার জন্ম কর্ম সব

শক্ত গো !

নিভাই। মহাস্ত গো। তুমি আমায় গৌর বিশ্বস্তরের বাডী দেখিয়ে দিতে পার গো ?

নিমাই। কেন গো? কে তুমি গৌর বিশ্বস্তরের বাডী যাবে গো? নিজাই। ওগো, তুমি আবার কে গো?

নিমাই। ওগো, আমিই সেই গৌর বিশ্বস্তর গো। তুমি কে বট গো ?

নিভাই। আমি নিভাই, ভোষার জে, ষ্ঠ দাদা বিশ্বরূপ গো।

নিমাই। তুমি আমাব দাদা বিশ্বরূপ নিজ্যানন্দ অবধৃত ? এতদিনে নব্দীপে নিজ্যানন্দের শুভাগমন হ'ল! ধন্ত ধন্ত নবদ্বীপ। নিজ্যানন্দের প্রীতে সকলে একবার হরিধবনি কর গো।

সকলে। হরি হরি বল হরিবোল।

নিমাই। ( মুরে ) সম্বর্ধা: কারণভোষশায়ী

গর্ভোদয়শায়ী চ প্রোক্তিশায়ী।

শেষ=5 যস্তাংণ কলাঃ

স নিভ্যানলাখ্যরাম: শরণং মমাস্ত। প্রিণাম ]

নিভাই। ওগো প্রভূপাদ ! কর কি গো ? তুমি আমায় প্রণাম কর কি গো ? বরং আমিই ভোমার পদে প্রণাম হই গো ! [প্রণাম ]

নিমাই। দাদা, কর কি গো ? আমি যে তোমার ছোট ভাই গো।

নিভাট। তবে আর প্রণামে কাজ নেই গো! এস ভাই, **আলিজন** দেও গো। [উভয়ের আলিজন] ['**হুরে] কা—কা** কানাইয়া নাকি তৃই রে। ভবে ভোর চূড়া বাঁশী কৈ রে॥

নিমাই। [ স্থরে ] কি পুছদি আমায় ভাই রে।
ব্রজের খেলায় শুধু দৌডাই রে॥
এবার খেলায় তাহা নাই রে।
ন'দের খেলা গডাগডি ধূলায় রে॥
ব্রজের খেলায় বাঁশরীর তান রে।
ন'দের খেলায় হরিনাম গান রে॥
ব্রজের বেশ ধড়া চূড়া ধরা রে।
ন'দের বেশ ডোর-কৌপীন পরা রে॥

গীত

ব্রঞ্জের খেলা ন'দের খেলা,

একজনেরি খেলা রে।

काल- (ভाদে (थलाव (ভদ,

হ'ল ধূলা-খেলা রে ॥
ব্রজে যথন করেছি বাস,
বঁশোতে হয়েছি উদাস,
ছিলেম রাধার প্রেমদাস
হ'য়ে চিকণকালা রে ॥
হয়েছি ন'দেবাসী,
নাম গাইতে ভালবাসি,
দাস গোবিন্দ অভিলাষী
ধরতে ভিক্ষার ঝোলা রে ॥

নিভাই। [ স্থরে ] বুঝিতে না পারি ভোর খেলা রে। কেন গৌর হ'লি ভাহ কালা রে॥

মহান্ত ৷---

### গাত।

কালো অক্স গোর কেন ভাই, আমি স্থাই তাই।
আমারে লুকাতে ব'লে তুই লুকালি নদীয়ায়॥
হাতে হাতে দিয়ে তালি, লুকালি ভাই বনমালী,
চোদ্দ বছর বনে বনে খুজিয়ানা পাই; –
আমি রে তোর শ্রীদাম স্থা,

আমায় চিন্তে পারো নাই।

ব্রক্তে শুন্তাম বংশীধ্বনি, এখন শুনি হরিধ্বনি,
কোথায় রে ভোর সেই রাই-ধনী কাহার আলয়;

কোথায় তোর মা যশোদা,

কোথায় রে দাদা বলাই।। তেজ্য করি বনমালা পবেছ হরিনামের মালা, কোথায় রে তোব ঘাদশ রাখাল,

কোশয় নবলক্ষ গাই।
কাণ্ডাল গোবিন্দের ভাব দেখে বুক ফেটে যায়।
নিমাই। ওগোদাদা। কেন গৌর হ'লেম গুন্বেদ ভবে বাল
ভব গো।

\* যদি মহাস্ত অভিরাম ঠাকুব তন্, তবেই। অক্তথার এই প্রচলিত গীতটি এখানে প্রাক্ত বলিয়া মনে হয়। কাবণ, অভিবাম ঠাকুরই ছাপতে কৃষ্ণলীলার প্রবাদ্যে শীদাম হিলেন। সঙ্কলিয়া। গীত।
রাধার প্রেমের ঋণ-শোধিতে
গোব হয়েছি নদীয়ায়।
তাই বাধারূপে রূপ মিশায়ে
নাম বিলাতে মন চায়॥
রাধা ছিল অঙ্গেব আধা,
তাই রাধারূপ অঙ্গে সাধা,
বাধা আমার অসাব ধাঁধা

ভবের বাধা সদা ঘুচায়।
রাধার ঋণে আছি গো বাঁধা,
ভাই নবদ্বীপে পড়েছি বাঁধা,
দাস গোবিন্দেব শমন-বাধা

দমন হবে এশর ঘবায়॥

মহাস্ত। স্থিরে পরব্যোমপিত যিনি মহা সংর্ষণ।
কারণ অর্থবশায়ী যিনি নারায়ণ ॥
সহস্রশীধা পুক্ষ গর্ভোদশায়ক।
বিষ্ণু পর্মেশ থিনি ক্ষীবোদ-শায়ক॥
বিক্রান্ত অনস্তদেব শেষ নাম থাঁর।
ইহাঁরা থাঁহার অংশ কলা অবভার॥
নিত্যানন্দ নামে সেই রামের চরণে।
আপ্রিভ গোবিন্দ দাস জীবনে মরণে॥

নিমাই। ওগো দাদা। তৃমি আমার সঙ্গে চল, মায়ের চরণে প্রাণাম করবে গো। আজ তুমি আমাদের অতিথি হবে গো। নিভাই। তবে তাই যাই চল গো। [স্থুৱে] ভজ গৌরাজ কহ গৌরাজ লহ গৌরাজের নাম রে। ইত্যাদি — [গাহিতে গাহিতে নিমাই সহ প্রস্থান।

মহাস্ত । (স্থরে) কোটা শশ্বর যিনি বদন মনোহর ।

জগত-জীবন হাস্ত স্থরক্ষ অধব ॥

মৃকুতা জিনিয়া কিবা দশনেব পাঁতি ।

আয়ত অরুণ গৃহ লোচনের ভাতি ॥

আলাপুলস্বিত ভুজ স্থপীবর বক্ষ ।

চালতে কমল পদযুগ বড দক্ষ ॥

পরম রুপায় করে স্বারে স্প্রায় ।

তানতে শ্রিমুখ বাক্য কল্মবন্ধ-নাশ ॥

আহলা ন্দীয়া পুরে নিত্যানন্দ রায় ।

গোবিন্দ দাস আজি গৌর-গুণ গায়॥

গীত।

আজি নদীযায উদয হলেন গুণধাম নিতাই।
সাঙ্গ পান সঙ্গে ল'য়ে নাচে বে নিমাই ॥
বিল ইতে হবিনাম,
তাবিতে জীবেব পবিণাম,
ধন্য করিতে পুণ্যধাম, অবভাব কানাই বলাই ॥
দ্বাপবেব বাম গোবিন্দ,
শ্রীধামে গৌর নিত্যানন্দ
আনক্ষে এ দাস গোবিন্দ, কালের মুখে দিবে ছাই ॥

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

# গৃহ-সন্মুগ।

# জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ।

উভয়ে ৷—

গীত।

মদের মত মজাব জিনিষ কিছু নাই।
ক্ষার ছানা মাখন, করি না ভক্ষণ,
মদে বিচক্ষণ, মদ চাই প্রতিক্ষণ,
নেশা বিলক্ষণ, না হয় যত নণ,

তত দণ মদ খাই গো সদাই॥

মেটে ভাজা চাটে যে খেয়েছে মদ,

সুধা তাব কাছে লাগে অভি বদ,

কেটে দেও যদি একটি মদেব নদ.

ভবে তা'তে কোকনদ হ'তে চাই॥ স্বগাই। ওরে রাম গিং। রাম গিং। কোথা গেলি !

রাম সিংয়েব প্রবেশ। রাম সিং। ভজুর। কি ভুকুম হয় গো?

জগাই। ওরে রাম দিং। আমারা ঘুমাই, তুই দরজায় পাহারা দে ! রাম দিং। যে। ৩কুম, হজুর।

[নেপথ্যে খোল করতালের শব্দ ও কীর্ত্তন গীত ] মাধাই। ও কিসের শব্দ হচ্ছে, রাম সিং ? এ ব্যাপার কি ! রাম নিং। ছজুর ! ওটা থোল করতালের শব্দ হচ্ছে গো! গৌর-টাদের কীর্ত্তনের দল বেরিয়েছে ব'লে বোধ হয় গো।

মাধাই। এই —তবেই সব মাটি কব্লে দেখ গো! এখনই মহা গশু-গোল বাধাবে। বেটারা ঘুমাতে দিবে না গো! ওরে রাম সিং!

রাম সিং। ছজুর! ভকুম কি গো?

মাধাই। ঐ কার্তনে বেটাদের বারণ কর্—এখানে বেন কোন গোলমাল না করে।

রাম সিং। বে আজে, হজুর!
গীতকঠে নিত্যানন্দ, অবৈত, শ্রীবাস, গদাপর, হরিদাস,
মুরাবি. মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতির প্রবেশ।
সকলে।—

# কীর্ত্তন।

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে।
( হবি থোল ব'লে রে গৌব নাচে)
( হরি হ'রবোল ব'লে রে গৌর নাচে)
নাচে আর হরি ব'লে নয়নজলে ভাসে,
আমার গৌব নাচে ॥
নাচে বে গৌরাজ আমাব আজিনার মাঝে,
রাজা পায়ে সোনার নূপুর রুত্ম বাজে—
আমার গৌর নাচে॥
দেখো বে বাপ্ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে,
রাই-প্রেমে-গড়া তত্ম ধূলায় পড়ে পাছে,
আমার গৌর নাচে॥

রাম সিং। ওহে কীর্ত্তনীয়ারা! কীর্ত্তন থামাও গো—থামাও। অদ্বৈত। কেন গো, কীর্ত্তন থামাব কেন গো ?

রাম সিং। আমাদের জগাই মাধাই ছজুর তু'জন ঘুমাচছেন গো! তোমরা এ রকম ক'রে খোল-করতাল বাজিয়ে চেঁচালে তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে গো! তাই বল্ছি—থাম গো, সব থাম—থাম।

অদৈত। ওগো! কীর্ত্তন থামাতে আমাদের প্রভুর হুকুম নেই গো! আমরা সংকীর্ত্তনে এসে থেমে থাকৃতে পার্ব না গো!

সকলে। ( স্থরে ) হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি। রাম সিং। ওগো হজুর ! এরা সব কীর্ত্তন থামাতে চায় না যে গো! মাধাই। রাম সিং! আমাদের নাম ক'রে বল, আমরা যে নগরপাল, লোও গুনিয়ে দেও গো।

রাম সিং। যে আজে হুজুর! তাই বলি গে গো! [গমন] ওগো কীর্ত্তনীরারা! শুন্তে পাচ্ছ গো? আমাদের হুজুর—জগাই মাধাই হুজুব নগরপাল। হুজুরের হুকুম তোমরা কীর্ত্তন বন্ধ কর গো।

অদৈত। ওগো, আমরা তা পার্ব না গো! তোমাদেব জগাই মাধাই নগ্রপাল ছজ্বদের বল গে গো!

সকলে। ( স্থরে ) হরি ব'লে আমার গৌর নাচে—ইত্যাদি—

রাম সিং। [জগাই মাধাইরের নিকট গিয়া] হুজুর গো! ওরা বল্লে—তোদেব জগাই মাধাই নগরপালকে বল্ গে যা—আমরা কীর্ত্তন বন্ধ কব্ব না গো!

মাধাই। ওগো দাদা! কি ভয়ানক গোলযোগ হচ্ছে, শুন্তে পাচছ গো?

জগাই। তাই ত গো মাধাই! এ কিসের শব্দ গো?
মাধাই। ওগো দাদা! সেই গৌর-ঠাকুরের কীর্ত্তনের দল এসে
প—১৮

আমাদের খুমে বিশ্ব ঘটাচ্ছে গো! রাম সিং বারণ কর্ছে, তা ওরা ওন্ছে না। ঐ শোন—আবাব মাতিয়ে তুল্ছে গো!

জগাই। বটে! বেটাদেব এতথানি আম্পর্দ্ধা বেডে উঠেছে? ন'দের নগবপাল জগাই মাধাইয়েব কথা না শুনে তাদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার! মার—মার বেটাদের একধার থেকে মাব লাগাও।

# গীত।

আজ তাদের ববাতে আছে মার্।
গৌর কি কর্তে পারে দেখ্ব আজ আমাব ॥
দেখ্বি যত দলের লোক,
একধার হ'তে ঠোক,
নগরপালের নগদ ঠোক্
সহজেতে নয় যাবার ॥
যদি নাম না করে বন্ধ,
দাস গোবিন্দের নাম বন্ধ,
ভ্রমান্ধের পথ অন্ধকার ॥

মাধাই। [গিন্না] ওগো! তোমবা সব হলা কবছ কেন গো? বন্ধ কব—বন্ধ কর—হলা বন্ধ কব।

অদৈত। ওগো, গতই বল, এ নাম আমবা কিছুতেই বন্ধ কব্ব নাগো!

সকলে। ফ্রিবে ] ছরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি---

মাধাই। ওরে বেটারা! তোদের আজ মতিচ্ছন্ন ধরেছে বৃঝি নর ?
মারের চোটে যথন রক্ত ছুট্বে, তথন সব টিট্ হ'রে যাবি।

জগাই। এখনও যদি কীর্ত্তন না থামাদ্, তা হ'লে আমি নবদীপের যত বৈষ্ণব আছে, আজ সব সাবাড়্কর্ব।

সকলে। [ স্থরে ] হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি—

মাধাই। ওগো দাদা! এত বলাবলিতেও ত এরা সব কীর্ত্তন থামালে না গো ?

জগাই। তাই ত ভাই মাধাই! চেঁচানীর চোটে কানে তালা ধরিয়ে দিলে যে গো!

মাধাই। ওগো দাদা! ওরা ঐ নিতাই অবধ্তের সাহস পেরে আমাদের কথা তাচ্ছিল্য ক'রে শুন্ছে না গো!

জগাই। ভাই মাধাই! তবে ধনপ্তর চালাই এস, সব সিধে হ'রে যাবে।

মাধাই। ওগো দাদা! মূর্থন্ত লাঠোবধি। লাঠিয়ে বেটাদের কীর্ত্তন থামিয়ে দিতে হবে গো!

জগাই। ঠিক—ঠিক ভাই মাধাই! সোজা আঙ্গুলে বি উঠ্বে না, একটু বেকা ক'রে নিভে হবে গো!

মাধাই। ওগো দাদা! ঐ দেখ---সাম্নে সেই অবধৃত অভ্ত সন্ন্যাসী নিতে বেটা দাদা! এই বেটাকেই মাব গো!

জগাই। ই্যা ই্যা, ও আমার দেখুতে গেলে হবে না, লাগাও মার্—পটাপট ধনঞ্জয় চালাও গো!

মাধাই। এই বেটা নিতে! মার্থাবি ?

নিতাই। কেন ভাই মাধাই ! মার্বে কেন, ভাই ? বরং একবার মধ্র শ্বরে হরি ব'লে আমার কিনে রাধ, ভাই !

মাধাই। কেন বে, তা বল্তে গেলেম কেন রে ? ছরিনামে কি হবে

নিতাই। ও ভাই মাধাই বে! হবিনামে কি হবে বলি শোন্-

# গীত।

একবার বল মাধাই মধুব স্বরে। হরির নাম বিনে আব কি ধন আছে সংসারে ॥ জীবে যত পাপ করে. যদি একবার নাম কবে. পাপ তাপ যায় দুবে বলতে পারলে প্রাণভবে ॥ নামের কতই মহিমা. ও কেউ দিতে নারে সীমা. এই নামে শিব ব্রহ্মা আছেন যোগাসন ক'রে॥ নামে নারদ সন্ন্যাসী. শুক সনক কাশীবাসী, দাস গোবিন্দ উপবাসী. নামায়ত নাই অধরে॥

মাধাই। ওগো দাদা! এ বেটা বেশ মিষ্টি কথা কয় গো! জগাই। ওব মিষ্টি কথাব গ'লে গেলেম আর কি? আমাদেব হকুম না শুনে আবার বলে কি না—আমাদের হরি ব'লে কিনে রাথ ভাই! বলি, ওরে বেটা নিতে! তোকে কিনে রেথে কি হবে রে ?

মাধাই। ওগো দাদা! ও কেনা-কিনিতে দরকার নাই, তার চেম্নে হানাহানি করাই ভাল গো!

জগাই। তবে ভাই মাধাই! মার বেটাকে মার, যা সাম্নে পড়ে, তাই দিয়ে মার লাগাও।

মাধাই। ওগো দাদা! এখানে ত কিছুই পাই না গো!

জগাই। ও ভাই মাধাই! আব কিছু না পাওয়া যায়, ঐ কলসীর কানা-ভাঙ্গাটা দিয়ে নিতে বেটার মাথাটা বেশ ভাল ক'রে ফাটিয়ে দেও গো!

মাধাই। ওগো জগাই দাদা! তোমার হুকুম পেলে মাধাই সব পাবে গো! [কলসীর কানা গ্রহণ]

নিতাই। ও ভাই মাধাই! ও কণসীর কানা নিয়ে তোমার কি হবে গো ?

মাধাই। এই কানা দিয়ে তোর চোথে মেরে তোকে কাণা ক'রে দিতে হবে।

নিতাই। কেন ভাই মাধাই! মার্বে কেন গো? আমি কি দোষ করেছি গো?

জগাই। কি দোষ করেছিস্ গুন্বি ? তবে বলি শোন্—

### গীত।

অমান্য করেছিস্ তুই নগরপালে। তাদের কথা না শুনে.

কীৰ্ত্তনে চেঁচালি কেন পালে পালে ॥

রাত জেগে খেরেছি মদ,
করেছি স্থথে কত আমোদ,
না ঘুমালে দেহটা বদ,
তাই ঘুচাতে চাই এ জঞ্চালে ॥
তুলেছি কলসীর কানা,
দাস গোবিন্দ কাণা মানে না মানা,
তাই মার্ব কানা তোর কপালে ॥
[নিভাইকে কলসীব কানা ছুঁ ড়িয়া প্রহার — রক্তপাত ]

#### মহান্তের প্রবেশ।

মহাস্ত। ওরে মাধাই! কি কর্লি রে? কারে কলসীর কানা মার্লিরে। [স্থরে]

কলসীর কানা ফেলিয়া মার কোপে।
নির্ভয়ে লাগিল নিত্যানন্দের মন্তকে॥
ফুটিল মৃট্কী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
গৌর ব'লে নিত্যানন্দ আনন্দে নৃত্য করে॥

নিতাই। ি নাচিতে নাচিতে স্থরে।

হরি ব'লে আমার গৌর নাচে। ইত্যাদি।

মাধাই। আরে গেল, বেটা যে এখনও গৌর গৌর করে গো – তবে ফের লাগাই এই কলসীর কানা। প্রহারোগ্যত ]

জগাই। [বাধা দিয়া] ওরে ভাই মাধাই! আর কাজ নাই। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন গো? তোমার একবারের মার খেয়েই নিতাইয়ের খুব সাজা হয়েছে গো! মাধাই। না গো দাদা! তুমি ছেড়ে দেও, ফের্ বেটাকে মার্ব। ওর কীর্ত্তন গাওয়া আজ ঘুচিয়ে দিব গো!

জগাই। ও ভাই মাধাই রে! এই বিদেশী অবধ্ত সন্ন্যাসীকে মেরে আমাদের কি লাভ হ'বে. ভাই ?

মাধাই। ওগো দাদা। এই বেটাকে মেরে এদের দলটা ভেঙ্গে দিলে আর আমাদের যুমেব কোন ব্যাঘাত হবে না গো।

জগাই। ও ভাই মাধাই রে! নিতাইকে তুই যে, কলসীর কানা মার্লি, সে তা'তে কট্ট পায় নি, ভাই ? আবার গৌর ব'লে নেচে নেচে কি বল্ছে শোন, ভাই!

মাধাই। তাই ত গো দাদা, ঝব্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড় ছে –ও সইছে কি ক'রে গো ?

নিতাই। ও ভাই মাধাই রে! কিসে সইছি বলি শোন্—

গীত।

মারিলি কলসীর কানা
সহিবারে তা পারি রে।
কিস্তু তোদের হুঃখ আর প্রাণে
সহিতে না পারি রে॥
( আমার মেরেছিস্ তার ক্ষতি নাই রে)
( একবার হরি ব'লে ডাক্, জীবন জুড়াই রে,
মেরেছিস্ তার ক্ষতি নাই রে)
করেছিস্ ভাই কত পাপ,
আমার মনে তাই অমুতাপ,

হরিনাম গান করিলে ঘুচে যাবে সব পাপ-তাপ;
পাপী অজ্ঞামিল বৈকুণ্ঠবাসী পুত্র নারায়ণে স্মরি রে॥
(একবার হরি বল রে জগাই মাধাই)
(তোদের সকল ছঃখ দূরে যাবে ভাই,
হরি বলু রে জগাই মাধাই)

জগাই। ও ভাই মাধাই ! এ যে শার্ থেরেও নাম বিলায় রে !
মাধাই। ওগো দাদা ! বেহারার ধাবা অমনি ধারাই গো, ওকে
মেরে তাড়াই গো !

জগাই। না ভাই, আর ওকে মেরে কাজ নাই গো!
মাধাই। ওগো দাদা! ওকে না মার্লে আমাদের ঘূমের উৎপাত
যাবে না যে গো।

জগাই। ও ভাই মাধাই! তা না হর আমরা না ঘুমাব গো! তব্ যার এমন সহ-শক্তি, তার অঙ্গে বেদনা দিতে পার্ব না গো!

# সহসা নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। একি গো! একি গো নিত্যানন্দ রায়! তোমার অঙ্গেরজধারা ঝরে কেন গো? কে তোমায় এমন নিষ্ঠুর ভাবে মার্লে গো? আহা, শ্রীঅঙ্গে কত ব্যথাই না পেয়েছ? এস—এস, আমার বুকে এস গো! [আলিঙ্গন]

## মহান্ত। [ হ্রুরে ]

নিতা'রের সব অঙ্গে রক্ত পড়ে ধারে।
আনন্দমর নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গে নেহারে॥
প্রেমভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মুছাইল॥

মাধা'ন্যে সম্বোধিয়ে বলেন কাতরে।
প্রোণের ভাই নিভা'রে মারিলি কিসের তরে॥
নিত্যানন্দ দশা হেরি নিমাই শ্রিয়মাণ।
গোবিন্দ দাস গাহে গৌর-লীলা গান॥

নিমাই। ওরে মাধাই! তুই আমার প্রাণের ভাই নিতাইকে কেন মার্লিরে ?

মাধাই। মেরেছি—বেশ করেছি—থুব করেছি, আরও মার্ব, কি কর্বি তুই—কি করবি ?

নিমাই। ওবে পাপি! সর্মনাই পাপ ক'রে এখনও তোদের পাপতৃষা মেটে নি? মহাপাপি! আজীবন কেবল পাপ ক'রেই গেলি?
আজ আবার পাপ-তাপহারী নিত্যানন্দের শ্রীঅক্ষে ব্যথা দিলি?

মাধাই। ও: প্রীমঙ্গ! বেটার আবার প্রীমঙ্গ! তা'তে ব্যথা দিয়েছি, ভারি অন্তায় করেছি!

জগাই। যাক্ যাক্, ষা' হবার তা হ'রেছে, আর ত তা ফির্বে না গো! এখন কীর্ত্তন বন্ধ ক'রে চুপি চুপি সব বাড়ী চ'লে যাও, এখানে আর মিছামিছি গোলমাল কর কেন গো?

নিমাই। ওরে পাপি! নিতাই তোদের এমন কি ক্ষতি করেছিলরে ৪

মাধাই। গোলমাল ক'রে আমাদের ঘুমাতে দেয় নি; বারণ করেছি শোনে নি, তাই তাকে মেরেছি গো!

নিমাই। উনি কি তোদের ঘুম বন্ধ ক'রে রেখেছিল নাকি রে ?

জগাই। তা বাবা, ঐ রকম খোল-করতাল নিয়ে টেচিয়ে পাড়া ফাটালে কি যুম হয় গো ?

নিমাই। সামাগ্র গুমের জন্ত অসামান্ত ধনের অঙ্গে ব্যথা দিলি ?

তবে বেমন কর্ম, তেমনি ফলভোগ কর্ [ক্রোধে] কোথার আমার চক্র —চক্র কৈ—চক্র ?

নিতাই। [নিমাইরের পদ ধারণ করিরা] ওগো প্রভু! কি কর গো? পব কি ভূলে গেলে নাকি গো? এ অবতারে তোমার ত কাউকে দণ্ড দিবার অধিকার নাই, তা কি রাগের বশে ভূলে যাচ্ছ গো? এ অবতার বে, তোমার প্রেম-ভক্তি-করুণা দিয়ে পাপী-তাপীকে উদ্ধার করা গো! সেই পতিত পাপীকে যদি বধ কর, তবে আর কার উদ্ধার করবে গো?

## - গীত।

ক্ষমা কর হে গৌরস্থন্দর
হেন ভাব ধর কিসের কারণ।
পিতিত জনে ত্রাণ কারণে
গৌরহরি রূপ ধারণ।
অপরাধী জনে দণ্ড দিবার,
এ যুগে প্রভু নাই অধিকার,
নাম দিয়ে পাপী করিতে নিস্তার,
তুমি পতিত-পাতকী-তারণ॥
কেন কর হে কোপ-বিকাশ,
কেন নিজ বিভৃতি-বিকাশ,
দাস গোবিন্দের ধরায় প্রকাশ,
হেরিতে ঐ যুগল চরণ॥

নিমাই। ওগো নিতাই ! তুমি বল কি গো ? ওরা তোমাকে এমন ভাবে মেরেছে, আর তুমি ওদের জন্ত ক্ষমা চাইছ গো ? নিতাই। ওগো প্রভূ! রূপা ভিক্ষা চাইছি, আজ এই হু'টি প্রাণ আমাকে ভিক্ষা দেও গো! আমি এই হুটি পাপী জীবের ওপর দিয়ে আজ তোমার পতিত-পাবন নামের মহিমা বাডাব গো।

নিমাই। ওগো নিতাইটাদ! যারা তোমার **অঙ্গে মে**রে রক্তধারা ঝরিয়েছে, তারা ক্ষমার যোগ্য নয় গো।

নিতাই। ওগো প্রভৃ! আমার তেমন বেশি লাগে নি, মাত্র কপালে সামান্ত আঘাত লেগেছে গো, তাও দৈবাৎ লেগেছে। আমাকে ভর দেখান ভিন্ন ওদের আমাকে মার্বার মত্লব ছিল না গো! ওগো মারামর মারা ত্যাগ ক'রে পতিত উদ্ধারে মন দেও গো! জগাই মাধাইয়ের ওপর এই রাগের কারণ ব্ঝেছি গো! এক্ষণে আমার অন্ধরোধে এই মহাপাপী হ'টিকে তোমার ঐ অভয় পদে স্থান দেও গো!

মহাস্ত। [ স্থরে ] করবোড়ি প্রাভুরে বলয়ে নিত্যানন্দ।
না হ'ল নিস্তার কলি অধম হরস্ত॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে তোমার অবতার।
ক্রপায় কলির জীবে করিতে উদ্ধার॥
যে মারিবে তারে যদি করিবে সংহার।
কেমনে করিবে পাপী জীবের নিস্তার॥
পতিত পাতকী জনে কর নিজ দাস।
ক্রপা-কণা যাচে তাই প্রীগোবিন্দ দাস॥

নিতাই। ওগো প্রভূ! আর একটি কথা আছে, তুমি আমার জন্ত জগাই মাধাই হু'জনকেই দণ্ড দিতে পার না গো!

নিমাই। কেন গো নিতাই! তা' পারি না কেন গো!

নিতাই। ওগোঁ! মাধাই আমায় মার্তে এসেছে বটে, কিন্তু জগাই আমার জীবন বাঁচিয়েছে গো!

নিমাই। ওগো নিতাই ! সে কি গো ? জগাই তোমার জীবন বাঁচিয়েছে কি ক'রে গো ?

নিতাই। ওগো নিমাইচাঁদ! তবে বলি শোন গো! [ স্থরে ] ,

মাধাই মারিল কানা আমার মাথার।
জগাই ধরিরা তার জীবন বাঁচার॥
প্রথম মারিরা পুনঃ মাবিবারে চার।
জগাই ধরিল হাতে বাধা পড়ে তার॥
মাধাই হইলে দোধী যদি দণ্ড পার।
জগাই তা হ'লে প্রভু পুরস্কার চার॥
অতএব গুণমণি শ্রীগোবাঙ্গ বার।
ক্ষমা কব গ্রন্থ জনে অপাব রূপার॥
পাপী-তাপী নিস্তারণে রাথ রাঙ্গা পার।
আভাসে গোবিন্দ দানে গৌব-ক্ষণ গার॥

নিমাই! স্থিবে ] কি কহ গো নিত্যানন্দ কি কহ আবার।

জগাই মাধা'রে ধবি করিল নিস্তাব॥

তবে ত জগাই মোর অতি প্রিষধন।

করিব তাহাবে আমি প্রেম-আলিঙ্গন॥ [ তথাকরণ ]

মহান্ত ' [ স্করে ] হরিবল হরিবল হরিবল ভাই।
নিমা'য়ের কোলে দেখ পাতকী জগাই॥
প্রভূ-অঙ্গ-পরশনে পাপ ঘুচে গেল।
যত মনস্তাপ ছিল দ্রে পলাইল॥
গোরাঙ্গের ক্রপা দেখ পতিতের প্রতি।
পরশে কাঞ্চন করে পাতকীর মতি॥
গোবিন্দ দাসে কহে গৌর মহাজন।
যতেক আছয়ের রাং করিবে কাঞ্চন॥

গীত।

আমার গৌর গুণের সাগর। দরার সাগর, প্রেমের সাগর, ভক্তি মুক্তি দিতে জীবে

এসেছেন নদীয়া নগর॥
আয় রে পাপী-তাপী কে কোথায়,
গোর-প্রেমের তুফান ব'য়ে যায়,
যদি পাপ কাটাবি, তাপ জুড়াবি,

শীতল তরুর ছায়—

তবে ছুটে আয়, গোরাঙ্গের পায়, প্রেমিক প্রেমিকা যত নাগরী নাগর॥

জগাই। হাগৌব ! হানদেব চাদ ! [পতন ও মৃচ্ছা] মাধাই। ঠাকুব ! আমি মহাপাশী, আমায় বক্ষা কর গো!

নিমাই। ওবে মাধাই! তুই ন'দেব নগবপাল ব'লে অংশাকে হুর্বল জীবের উপব কত অত্যাচাব কবেছিদ্। সেই স্থুখ ছেড়ে দিয়ে আজ আমাব পাযে ধব্ছিদ্ কেন ৪ এতে তোব লজ্জা কি অপমান বোধ হুচ্ছে না ?

মাধাই। ওহে নিমাইটাঁদ! তোমাব পায়ে ধবতে আমাব লজ্জা বা অপমান কি গো? তুমি যে কি ধন, তা' এতদিন বৃষ্তে পারি নি গো। ওগো, আমি অনেক পাপ কবেছি গো, আমার সেই পাপ মোচন ক'রে পায়ে স্থান দেও গো। [পদ্ধাবণ]

নিমাই। মাধাই ! আমা হ'তে তোর উদ্ধার হবে নারে ! মাধাই। ওগো ঠাকুর ! হবে না কেন গো ? জগতের উদ্ধার-কর্তা হ'য়ে

যদি আমাকে উদ্ধার না কর, তবে আমি কার শরণ নিব গো **?** জগাই মাধাই ছই ভাই এক সঙ্গে এক রকম পাপ করেছে, তবে জগাইকে যথন তুমি উদ্ধার করেছ, তথন এক-পাপের পাপী আমাকে উদ্ধার না করা কি তোমার উচিত হবে গে। १

নিমাই। জগাই আমার কাছে অপরাধী, তাই তার উদ্ধার হয়েছে; কিন্তু তুই আমার ভক্ত নিতায়ের কাছে অপরাধী; তোকে আমি উদ্ধার করতে পারব না রে । নিতাই যদি তোকে ক্ষমা করে, তা হ'লে এ পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পারিদ বটে।

মাধাই। ওগো প্রভু নিতাইটাদ। তুমি আমায় ক্ষমা কর গো! পিদধারণ ]

গীত।

আমি অপরাধী, তহে গুণনিধি,

তোমার চরণতলে।

করেছি প্রহার, তাই রক্তধার

ঝ'রে পডে ধরাতলে॥

অজ্ঞানতা বশে করেছি অস্থায়

জ্ঞানদাতা প্রভু ক্ষম' গো আমায়,

পাপের ভয়ে আমার অঙ্গ যে কাঁপায়

আতক্ত শমন-কবলে॥

পাতকী-উদ্ধারে তুমি অবতার, চিনিতে জানিতে বাকী নাই আমার.

এ গোবিন্দ দাসে কর গো নিস্তার

তরী যেন পায় তব কুপাবলে॥

নিতাই। ওগো প্রভু । আমাকে উপলক্ষ কর্ছ কেন গো । তুমি নিজ গুণে দরা কর গো ।

মাধাই। ওগো ঠাকুর ! আমার জন্ম তুমি ওঁকে বল্ছ গো ? তুমি দয়া ন কর্লে ত উনি দয়া কর্বেন না ? তাই বলি প্রভূ! আগে তুমি দয়া ক'রে আমার দোব ক্ষমা কর গো!

নিতাই। ওগো মাধাই ! দয়ার সাগর গৌরাঙ্গস্থলর আগেই তোমায় ক্ষমা করেছেন, নৈলে তোমার জন্ম ভগবান্ আমাকে এত বল্বেন কেন গো? ওগো মাধাই ! তোমাকে আমি একবার আলিঙ্গন করি এস গো! [আলিঙ্গন] মাধাই হরি বল, হরি বল, হরি বল।

माधारे। श्रितान-श्रितान-श्रितान।

জগাই। [উঠিয়া] মাধাই! ভাই! কি শুনালি, ভাই? বল আবার বল ভাই, হরি হরিবোল।

সকলে।—

## সঙ্গী ৰ্ত্তন

হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে।
বল্ মাধাই মধুর স্বরে॥
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে,
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে॥
শ্রীকৃষ্ণতৈতন্ম রূপে শচী মায়ের উদরে,

(সে যে) ব্রজের বলাই হয়ে নিতাই, প্রেম বিলায় ঘরে ঘরে, শিব ত্যজে কাশী শ্মশানবাসী এই হরিনামের তরে.

(সে যে) আপনি হর গঙ্গাধর পঞ্চমুখে (হরির) নাম করে॥ নারদ ঋষি দিবানিশি বীণা-যন্ত্রে গান করে থেকে ব্রহ্মলোকে চতুর্মুখে বিরিঞ্চি বাঞ্ছা করে॥

#### কুষ্ণবাত্ৰ৷

হরিনামের গুণে গহন বনে শুক্ষ তরু মুঞ্জরে,
হরিনাম স্থারস পান করিলে ভাস্বি স্থের সাগরে ॥
আমরা তু-ভাই অশেষ পাপী বিখ্যাত এই সংসারে;
হরিনামের তরী ঘাটে বাঁধা ডাক্লে নিতাই পার ক'রে ॥
জগাই বলে আয় রে মাধাই গঙ্গাজলে স্নান ক'রে,
আমি এই হরিনাম দিব তোরে নাচাব কোলে ক'রে ॥
সত্য ত্রেতা ঘাপর এসে মিশ্ল কলির অন্তরে ।
কবিরাজ আন্লে জড়ী, বাঁধ্লে বড়ী, চৌষট্টি রস নিঙড়ে ॥
অনস্ত যাঁর না পায় অন্ত, ব্রহ্মা না পায় ধ্যান করে,
সেই হরিনামে বঞ্চিত হ'লে কে তোরে রক্ষা করে ॥
সকলে । হরি হরিবোল ।

গীত।

পালা পালা রে শমন, এই দেশে চাদ.গৌর এল। ওরে গৌর এল, নিতাই এল, নিতাই

গৌর ত্ব ভাই এল।

ও শমন পালা পালারে গৌর এল ॥ ওবে গৌর এল, নিতাই এল, তোর অধিকার ঘুচে গেল, ও শমন পালা পালা রে গৌর এল ॥ ওবে যে দেশেতে গৌর নাই, সেই দেশে তোর যাওয়া ভাল, ও শমন পালা পালা রে গৌর এল ॥

মাধাই। আহা, হবিনাম কি মধুব নাম! ওগো দাদা! আমরা আজ হ'তে ঐ নাম গাই এস গো! উভয়ে।—

#### গীত।

হরিনাম কিবা মধুর নাম।
নাম শুনে প্রাণ জুড়াল, কিবা মধুর নাম॥
নামে মহাপাপী উদ্ধারিল কিবা মধুর নাম,
নামে জগাই মাধাই ত'রে গেল কিবা মধুর নাম—
নামে শমন শঙ্কা দূরে গেল কিবা মধুর নাম॥

জিগাই মাধাই বাঙীত সকলের প্রস্থান।

জগাই। একি ! সে সব কোপায় গেল ? মাধাই ! মাধাই ! মাধাই ৷ কেন গো দাদ।, কি বল্ছ গো ?

জনাই। ওরে, দ্যাল নিমাইচাদ যে চ'লে গেল রে ! আয়ে, মাধাই। শীঘ আয়ে, তাদের সঙ্গে যাব, শীঘ আয়ে।

িমাণাইয়ের হাত ধরিয়া ক্রত প্রস্থান।

মহান্ত [ফুরে]

অবতার ভাল গৌরাঙ্গ অবতার কৈল ভাল।
জগাই মাধাই নাচে বড ঠাকুবাল।
চক্র নাচে, স্থ্য নাচে, আর নাচে তারা।
পাতালে বাস্থাক নাচে বলি গোরা গোরা॥
নাচয়ে ভকতগণ হইবে বিভোর'।
নাচে অকিঞ্চন যত প্রেমে মাতোয়ার'॥
জড পঙ্গু আতুরাদি উদ্ধারে পতিত।
গোবিদ্দ দাস কতে হইমু বঞ্চিত॥

প্রিস্থান।

# তৃতীয় অঙ্ক।

#### অন্তন।

নিমাই ও নিতাইকে মধ্যে বাখিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বৈষ্ণবগণের প্রবেশ।

গীত।

বাদের হরি বল্তে নয়ন ঝরে,
নদীয়ার তারা তু ভাই এসেছে রে।
যারা মা যশোদার নয়নতারা.

তারা তু ভাই এসেছে রে॥

যারা ব্রঙ্গে ছিল কানাই বলাই, তারা তু ভাই এসেছে রে।

যারা অক্রোধী পরমানন্দ, তারা তু ভাই এসেছে রে॥

যারা জগাই মাধাই উদ্দারিল, তারা তু ভাই এসেছে রে।

যারা অ্যাচকে প্রেম যাচে, তারা তু ভাই এসেছে রে॥

ধর ধর ব'লে প্রেম যাচে, তারা তু ভাই এসেছে রে।

যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে,

এই নদীয়ায় তারা তু ভাই এসেছে রে॥ িবেফবগণের প্রস্থান।

নিমাই। ওগো নিভ্যানন্দ। নগরের কত লেকে আমাকে মার্বার যুক্তি করেছে, শুনেছ কি গো ? নিতাই। ওগো প্রভূ! আপনাকে মারে কার সাধ্য গো ?

নিমাই। ওগো, যারা আমায় মার্ব বলে, আমি ভাদের জানি গো!

নিতাই। প্রভূগো। আমিও তাদের স্বভাব জানি গো!

নিমাই। শ্রীপাদ গো, তুমি কি মনে করেছ, তারা স্থামাকে মার্ভে

এলে, আমি বলপ্রকাশ ক'রে তাদের দমন কর্ব গো ?

নিতাই। ওগো প্রভূ! এরপ ফলে তাই ত কর্ত্তব্য হয় গো!

নিমাই। নাগোনিত্যানল। আমি তা' কর্ব নাগো!

নিভাই। ওগো প্রভু। তবে ভূমি কি কর্বে গো ?

নিমাই। ওগো শ্রীপাদ। স্থাম কি কর্ব গুন্বে ? ভবে বলি শোন গো।

# গীত।

আমি লব গো এখনি সন্ন্যাস।
ডোর কোপীন প'রে, কাঁথে ঝুলি ধ'রে,
কমগুলু করে পব্ব বহির্বাস॥
লারে ঘারে তাদের করিব গো ভিক্ষা,
আচগুলে দিব হরিনাম-শিক্ষা,
কোপ শাস্ত হবে, দেবো নামে দীক্ষা,
দীনভাবে নদীয়ায় হইব প্রকাশ॥
নিজেই করিব গৃহস্থ-বিনাশ,
ভিক্ষুকের বেশ করিব বিন্যাস,
বিলাইব নাম, হব গোবিন্দ-দাস,

বিনাশিব জীবের শমনের ক্রাস ॥

নিতাই। ওগো প্রভু! সে কেমন কথা গো ? তুমি সরাাসী হবে, ভা কেমনে সইব গো ?

নিমাই। কি কর্ব গো শ্রীপাদ! আমার অদৃষ্টে শেষ ভাই হবে গো! আমার সন্ত্যাস-গ্রহণ কেবল কলির জীবের জন্ত গো!

নিভাই। ওগো প্রভু! এ ষে বড কঠিন কথা গুনালে গো; আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে তুমি বদি সন্নাসী হও, ভবে আমাদের উপায় কি হবে গো?

নিশাই। ওগো শ্রীপাদ। আর ভোষরা আমাকে দোষী কর্তে পার্বে নাগো! আমি তোমাদের মনস্তুষ্টির জন্সই সংসারে ছিলেম, কলির জীবের ভা অস্থ হ'য়ে উঠেছে গো; তাই একলে সকল স্থ বিসর্জন দিয়ে সেই পতিত জীবগণের জন্ত সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষকের বেশে ছাবে ছারে ভিক্ষা মেগে বেডাব গো।

নিভাই। ওগো প্রভূ। ভোমার রুদ্ধ মায়েব অবস্থা কি হবে একবার ভাব দেখি গো ?

নিমাই। নিত্যানন্দ গো। মাথের জন্তই আমি গৃহে থেকে ভোমাদের সঙ্গে কীর্ত্তনে আনন্দ ভোগ কবছিলেম, কিন্তু ভা আর হ'ল না, এক্ষণে ভিক্সুকের বেশে দেশে দেশে পতিত জীবেব উদ্ধারে যাব গো।

নিভাই। ওগো প্রভূ। তোমার কথা শুনে আমার যে কারা পাচেহ গো!

নিমাট। ওগো শ্ৰীপাদ। কাদ্ছ কেন গো? আমি ত এখনই বাব না। যদি যাই, ভবে সকলকে ব'লে যাব গো।

নিভাই। (স্থরে) পাণ গৌরাং হে একি শুনিত্ব আচ্মিত।
শুনিতে পরাণ বায়, মুখে রা' না বাহিরায়,
ভূমি কেন ছাড়িবে নববীপ॥

ইহা ত জানি না যোৱা, সকলে মিলেছি গোরা,

অবনত মাথে আছি বসি।
নিঝ রৈ নয়ন ঝরে, বুক ব'য়ে ধারা পড়ে,

মলিন হয়েছে মুখ-শলী॥
গোরা না রহিলে ঘরে, মোরা র'ব কি প্রকারে,

কি স্থথে করিব নদেয় বাস।

যা' হবার তা হবে, যার কার্যা সেই করিবে,

আভাসে কহে গোবিন্দ দাস॥

### শচীর প্রবেশ।

শটী। নিমাই! নিমাই! কৈ বাপ, কোথায় গেলি ?
নিমাই। মা গো! এই যে আমি। প্রণাম হই গো! [প্রাণাম ]
শচী। বাপ আমার! দীর্ঘজীবী হও, সোণার দোয়াত কলম হ'ক্—
পাঁচটা বেটা-বেটী হ'ক—ভোমার স্থের সংসার হ'ক।

नियाहै। आत या, अवहे इरव (गा!

শচী। বাপ নিমাইটাদ! তোনার কাছে জামি একটি **অপরাধ** করেছি, বাবা ?

নিমাই। সে কি মা, ও কথা কি বল্তে আছে গো? ছেলের কাছে মায়ের আবার অপরাধ কি গো? ছেলেই মায়ের কাছে পদে পদে অপরাধী। কি হয়েছে বল মা?

শচী। বাবা নিমাই ! তোমার দাদা বিশ্বরূপ যথন সন্ন্যাসী হ'ল, ভার কিছুদিন আগে আমাকে একখানি পুথি দিয়ে বলেছিল, মা ! নিমাই বড় হ'লে এই পুথিখানি ভাকে দিয়ে বল্বে যে, ভোমার দাদা ভোমাকে এই পুথিখানি পড়তে বলেছে। নিমাই। ওগো মা, সে পুঁথি কোথায় আছে গো?

শচী। বাবা নিমটাদ রে ! সে পুথি প'ড়ে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়েছিল, পাছে ভোমারও সেই দশা ঘটে ; সেই ভয়ে সে পুথিথানি আমি পুড়িয়ে কেনেছি গো! ভুমি রাগ কর্বে বলে আগেই ক্ষমা চেয়েছি, বাবা!

নিমাই। নাগোমা, রাগ কর্ব কেন গো? তবে আমার দাদার একমাত্র চিচ্ন পুথিখানি থাক্লে;ভাল হ'ত। যাক্—যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে, তার জন্ম তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইবে কি গো, বরং তুমিই আমাকে ক্ষমা কর গো!

#### গীত।

ক্ষমা কর গো ক্ষমাময়ী দয়াময়ী জননী আমার। এ কারণে কি কারণে অপরাধ হবে গো ভোমার॥ আমি মা ভোমার পায়, অপরাধী পায় পায়,

কর মা আমার উপায়, ভেবে মনে অবোধ-কুমার ॥
পুঁথিখানি করেছ চিন্ন,

চিন্তা কেন তার জন্য,
আমিও মা হ'য়ে বিপন্ন, শরণ্য তোমার—

মা হ'য়ে কি কও একি কথা, কেন-মনে দেও গো বাথা

মা'র কাছে পুত্র কোথা, হানি করে মা'র মহিমার॥
শচী। ও বাপ্নিমাই! ভোমায় একটী কথা বল্ভে পারি বাবা ?
নিমাই। ওগো জননি! কি বল্বে বল গো?

শচী। বাপ নিমাই রে ! লোকের মুখে শুনেছি —তুমি নাকি কোণা যাবে, বাবা ?

নিমাই। ওগোমা! লোকের যে সম্ভান হয়, তা কি সকলের স্বসম্ভান গো? আমা হ'তে এ জন্মে ভোমার কোন কাজ হবে না গোমা!

শচী। ও বাপ্নিমাইচাঁদ! একি কথা শুনালি বাবা ? ভোর কথা শুনে আমার বৃক ষে, শুকিয়ে গেল রে! নিমচাঁদ রে! ভোর মনে কি আছে, তা তুইই জানিস্রে!

নিমাই। ওগো মা, আমার মনে কি আছে, বলি শোন গো! গীত।

হয়েছি মনে অভিলাষী, র'ব না মা, গৃহবাসী, হব গো আমি সন্ন্যাসী, ঘূর্ব জীবের দারে দারে। কাঁধে ঝুলি ধ'রে, খাব ভিক্ষা ক'রে, আদরে অনাদরে

যাব সবার দ্বারে॥

মিটেছে মা আমার গৃহবাসের প্রখ,
সংসারে থাকিতে বাড়ে গো অপ্রখ,
জীবের তুখ দেখে কেটে গেল বুক,
তাদের নাম-তরী দিয়ে পাঠাব পারে ॥
সন্ম্যাসী সাজিয়ে যাব বৃন্দাবন,

ट्राचिव ज्यानत्म ज्ञीनन्म-नन्मन, माम रंगाविन्म यमि शाग्र रंगाविन्म धन,

হয় না যেতে তবে শমনের ছারে॥

শচী। বাবা নিষ্টাদ । একি কথা গুনালি, বাবা ? সন্ন্যাসী হ'ছে ভূই বুন্দাৰনে যাবি কেন রে ?

নিশাই। মাগো। আমি তোমার বড় অভাগা সস্তান গো, তাই, আমা হ'তে মায়ের কোন কাজ হবে না, আমাকে ক্লফের সকাশে খেতে হবে গো।

শচী। বাপ্গৌর রে ! ভোমার এমন মতি কেন হ'ল রে ? বাবারে, আমি আমার জন্ম ভাবি না, আমার বৌমা বিষ্প্রিয়ার কি হবে, ভাই ভাবি গো!

নিমাই। ওগো মা। তার জস্ত ভাবনা কেন গো ? তার জস্ত কোন চিন্তা ক'রো না। আমায় সন্ন্যানে ষেত্তে অনুমতি দেও, আমার অভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া তোমার সেব। কর্বে গো মা।

শচী। ও বাপ্নিমাই রে! আর ও কথা ব'লে কাঁদাস্নেরে। একে বিশ্ববপেব শোকে পাগল হয়েছি, আবার তুইও আমায় ফাঁকি দিয়ে যাবি, বাবা ? তুই সন্ন্যাসী হ'লে আর যে ভোর মা বুলি শুন্তে পাব না রে! আর তুই আমার মা ব'লে ডাক্বি না, বাবা ?

নিমাই। সে কি গো মা। মাকে মা বল্ব নাত কি বন্ব গোণ ভগোমা। আমি সন্থাসী হ'লেও যতদিন বাঁচ্ব, ততদিন তোমাব প্রাণ ভ'রে মামা বলে ডাক্ব গো। একাণে আমায় সন্থাসে যেতে অসুমতি দেও মা, ভোমার অসুমতি নৈলে যে, আমার কোন কাজ হবে না গো।

পচী। ও বাণ্নিমাই। তুমি যদি আমার মা ব'লে ডাক, তবে আলি তোমার অমুমতি দিলাম গো।

নিমাই। ওগো মা। তোমার অনুমতি নিয়ে এইবার আমি সন্ন্যাসী হ'তে চল্লেম গো! মা গো, প্রণাম হই গো! [প্রণাম] আশীর্কাদ কর, বেন শ্রীক্তফের দর্শন পাই গো!

#### গীত।

আমায় কর গো জননী আশীর্কাদ। সন্ধাস গ্রহণে, গিয়ে বৃন্দাবনে,

কৃষ্ণ-দরশনে পূরে যেন সাধ।
কুলে যদি কারু কেউ সাধু হয়,
ক্রিকুল-উদ্ধার তার কর্মাগুণে হয়,
সেই সন্ধ্যাস-ভাব মনেতে উদয়,
তাই গৃহবাসে প'ড়ে গেল বাদ।
মা'র পদধূলি করিয়া সম্বল,
চল মন আমার বৃন্দাবনে চল,
গোবিন্দ দাস তুমি হরি হরি বল
ঘচে যাবে যত বিষাদ বিবাদ।

[ প্রস্থান।

শচী। একি হ'ল! নিমাই যে আমার চ'লে গেল গো! হায় হায় আমি কি কর্লেম গো! নিমাইকে কেন অফুমতি দিলেম গো। নিমাই! নিমাই! হানিমাই! [ধ্লায় লুটিত]

মহান্তের প্র⊲েশ।

মহাস্ত। স্থিরে জগত-ত্ল ভি-কৃষ্ণ আমার তনয়।
কাক বশ নয় মোর শক্তি কিবা হয়॥
এত অফুমানি শটী কহিল বচন।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষ রতন॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলে মোর বশ'
এথন আপন স্থাধে কর গো সন্ন্যাস'॥

পুনর্বার শচীমাতা শোকাচ্ছন্ন হৈল। হান্ত্র কি করিত্ব বাল ভূ'মতে পডিল॥ হেরিয়ে মায়ের দশা নাহি স'রে ভাষ। গৌরান্ধের দীলামুগ্ধ শ্রীগোবিন্দ দাস॥ বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।

বিষ্ণু। একি ! মা আমার ধ্লায় প'ড়ে কেন গো ? মা মা ! ও গোমা ! ভোমার কি হয়েছে বল না গো, মা ?

মহাস্ত। আর কি ২বে মা, সোণার গৌর সংসার ছেড়ে বিশ্বরূপের মত সন্মানী হ'য়ে চ'লে যাবে, ভাই শুনে মার মুর্চ্চা হয়েছে গো!

বিষ্ণু। কৈ গো, তিনি ত কোণাও যান্ নাই। মা, ও মা, মাগো। ওঠ—তোমার পুত্র ত সল্লাদে যান্নি গো! আর অচেতনে থেকো না মা, একবার ওঠ গো!

গীত।
ওঠ গো জননী, কেন বিষাদিনী,
থেকো না আর অচেতনে।
বধু অভাগিনা, জনম তুথিনী,

চায় মা দেখিতে সচেতনে ॥
কি তঃখে প'ড়ে ভূতলে,
ভাসি মা নয়ন-জলে,
দেখে জদয় গলে—

তোমার চরণ-সেবার কারণ, এসেছে এ দাসী দেখ নয়নে—

भन्नांत्रत्व त्रत्यह त्करन

চল মা নিজ নিকেতনে॥

শচী। ওগো! কে আমার মা ব'লে ডাক্লে গো? আমার নিমাই কি ভবে এলি, বাবা ?

বিষ্ণু। মাগো! তিনি ত কোথাও যান নি, ভবে আস্বেন 🏇 গো? আমি ভোমার দাসী বিষ্ণুপ্রিয়া এসেছি গো!

[গীভাবশেষ ]

এসেছি মায়ের পাশে.

চরণ-সেবার অভিলাষে.

মনের উল্লাসে —

তোমার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসে.

এ হ তঃখ কি কারণে---

দাস গোতিক ভণে চল ভবনে ছেরিতে নিমাই-রতনে ॥

শচী। ওমা বিফুপ্রিয়া গো! আমার গৌরহরি কৈ গো?

বিষ্ণ। মাগো। তিনি একণে গঙ্গামানে গেলেন গো!

শচী। গৌর আমার গঙ্গাস্থানে গেছে ? চল মা, ভবে গুহে ষাই চল, বাছার খাবার যোগাড করি গে এস।

িউভয়ের প্রস্থান।

নিতাই। হায়! ভবে কি সতাসভাই আজ নিষাই সন্নাস নেবেন গো।

महास । स्टित्र । निमाहे हहेरव मन्नामी ।

কলির জীবের তরে, ডোর-কৌপীন প'রে

হইবেন বৈজ্বাসী॥

গোর ভগবান

স্বয়ং সূর্ত্তিমান

ষেবা ইচ্চা হবে তাঁর।

#### কৃষণাত্ৰা

তাই হবে পূর্ণ, চিস্তা কিসের জন্ত,

সে যে প্রেমের অবভার প

नाम भावित्र वरन, मकन हिन्हां जूरन,

সার কর গোরা নাম।

নিদানে শমন, হইবে শাসন,

মুক্ত হবে পরিণাম॥

গীত।

গোর-প্রেম-সাগরের মাঝে

ভোৱা কে ভূবিবি আয়।

প্রেমধন বিলাতে গোবা এল নদীয়ায়॥

নাম বিলাতে, কলির জীবে

গোবা বাহিবায়।

मरत्र हरन

অবধূ ত

শীনিত্যানন্দ বায়।

জীবেৰ দশা

ম**লিন দেখে** 

গোবা গৃহ ৬েড়ে যায়।

প্রেমধন

বিলাতে গোৱা

যাচে গো সবায়॥

হরি ব'লে

বাহুতুলে

নাচে আর গায়।

নামেব বলে

গোবিন্দ দাস

শমন ভয় এড়ায় ॥

[ সকলের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক।

শর্নগৃহ-সম্মুখ।

বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাই আসীন।

সখীগণেব নৃত্যগীত।

স্থীগণ।---

যুগল কিশোব-কিশোবী।
ছুল আঁনি পানে ছুল মুখ চায় ।
যত ছুখ যান পাশবি॥
পরাণ বধুয়া পাইয়া স্বন্ধনী
থাক হুখে :খী হুইয়া.
মবমেন ছুখ দূন কব আজি
মবমেয় কথা কহিয়া,
আমবা সবাই দূরে ব'ব গিয়া,
বাজ্ঞাব প্রেমেব নাশবী॥

[ প্রস্থান

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে। তৃমি অমন কাঁদ্ছ কেন গো? বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাধ। তুমি নাকি আমায় ছেড়ে সন্ন্যানে বাবে গো, ভাই শুনে প্রাণ কেঁদে উঠ ছে গো।

#### গীত।

প্রাণ কাঁদে হে প্রাণনাথ, শুনি নিদারুণ কথা।
তুমি হে সন্ন্যানে বাবে; আমারে রাখিবে কোথা ॥
তুমি যে আমার সংসারের সার,
তোমার চরণ মোর আশা ভরসার,
তোমোর চরণ মোর আশা ভরসার,
ত্থেড়ে যা বে কাস্ত, মাতা পরিবার,
শুনি বাজে বুকে বাজের ব্যথা॥
তুমি যদি নাথ হইবে উদাসী,
কি স্থথে ভবনে রহিবে এ দাসী,
তোমাব অদর্শনে নয়ন-জ্বলে ভাসি

নিমাই। ওগো বিষ্ণু প্রিয়া এ কথা তুমি কোণায় ওনেছ গো? মিছে কথা ওনে কেন কট পাও গো?

রাথে প্রভুর পায়ে দাসীর এই মাথা॥

বিষ্ণু: ওগো, আমার মাথা খাও. তুমি সভ্যকণা বল গো ?

নিমার। ওগো বিফুপ্রিয়া, ও কথা ব'লো নাগো! এ সংসারে শ্রীগোবিনের পাদপদ্ম ভন্নাই সার কর্ম ও পরম ধর্ম গো! এক্ষণে এস, আমরা উভয়েই সেই ধন্ম-কর্ম্মে মন দিই। প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! বিষ্ণুর ভক্ষনা ক'রে ভোমার বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সার্থক কর গো!

বিষ্ণু। ওগো বুঝেছি গো, তুমি আমার সর্বনাশ ক'রে ফাকি দিয়ে চ'লে যাবে গো!

নিমাই। ওগো প্রিয়ে, সভাই বুঝেছ গো। আমি সরাসী হ'লে তোমার তাতে বড়ই কট হবে গো! কিছু কি কব্ব ৰণ। কেবল ইফ-সেবার জনাই বাধ্য হ'য়ে আমাকে এ কাজ করতে হবে গো!

#### মহান্তের প্রবেশ।

মহান্ত।—

( হ্রুরে )

কিবা হৈল চৰ্ম্মতি,

বিষ্ণু প্রিয়া গুণবভী,

কি ক্ষণে আনিম তোমা ঘরে।

দিবানিশি কাঁদাইলু, স্থথমাত্র নাহি দিলু,

রূপা করি ক্ষমা কর মোরে॥

করি ধন-আহরণ, আপন-জন-পোষণ

বিশ্বমাঝে সবে করে স্থা।

স্থ নাহি দিমু ভোরে, জন্মের ভরে দেশাস্তরে.

চলেচি একাকী তুহা রাখি॥

গোৰিন্দ দাসে গায়. স্বামী পানে বামা চায়,

নয়নের ভারা নাহি চলে।

শুকাইল মুখ-ইন্দূ, অঙ্গ কাপে মৃত্ মৃত্,

মুরছিয়া পড়ে পত্তি কোলে॥

বিষ্ণ। ভগো পালনাপ গো। পুমি যে আমাকে কাঁদিয়ে চ'লে বাবে, ভা আমি আগে হ'তেই ক্লেচ গো।

নিমাট। ওগো প্রিযে। তুমি তা কেমনে কেনেছ গো ?

বিষ্ণু। ওগে। পাণনাধ। বেশ কথা বলেছ গো। আমি কেমনে জানলেম, ভবে বলি শোন গো।

গীত।

ওহে প্রাণনাথ হে. আমি জেনেছি বিলক্ষণ। কয়দিন হ'তে নিরবধি হেবিতেছি অলক্ষণ ॥ पिनि ठक्क नार्ष्ठ घरन घरन.

অঙ্গ আমার কাঁপে সঘনে,
চেয়ে দেখি নবঘনে
রক্ত-রৃষ্টির লক্ষণ।
দিবসে পেচক ডাকে.
শিবাকুল উচ্চে হাঁকে
যথন চাই যেইদিকে,

দেখি লাখে লাখে ছল'ন্।।

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া। এতে তোমার কোন ভর নেই গো! বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাপ। আর একদিন ঐ কথা বলোছলে গো, ও কথা তোমার মুথের কথা গে!।

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! আবার কবে কি বলেছিলেম গো? বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ গো। যেদিন আমার পায়ে হোচট্ লাগে, সেদিন বলেছিলে নয় যে, ভয় কি আমি আছি গো?

নিমাই। হ্যাগো বিষ্ণু প্রধা! তা বলেছিলেম বটে গো।

বিষ্ণু। ওগো। তবে আজ ত্মি আমাকে কাকি দিয়ে চ'লে যাবে কেন গো?

নিমার। ওগো, আমি ত একেবারে যাব না, আনবার যে ফিরে আসব গো!

বিষ্ণু। প্রাণনাথ! এ কথাটি তোমার জুলান কথা গো।
নিমাই। কেন গো, ভুলান কথা কেমনে জানলে গো ?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত। সন্ন্যাস নিয়ে বে চ'লে যায়, সে কি আর ববে কিরে গো? তাই বল্ছি নাথ! এ তোমার দোষ নয়, আমার কপালের দোষ গো! এতদিনে আমার কপাল ভাল্ল গো!

#### গীত।

এতদিনে ভাঙ্ল বুঝি এ পোড়া কপাল।
স্বামী থাক্তে বৈধন্য ভোগ, ভাগ্যের লেখা হ'ল কাল॥
কত করেছি যে মহাপাপ,
ভাইতে পাই গো এই মনস্তাপ,
কে ঘুচাবে এ সন্তাপ,
ভোমা বই কে আছে কুপাল॥
বুঝি না কিছু আপন,
করি না কথা গোপন,
সত্য না এ সব স্বপন.

বুঝ্তে নারি এ জঞ্চাল॥

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিফুপ্রিয়ে! এ ভোমার স্বপ্ন নয় গো, আর আমিও কৌতুক করি নি গো; সভাই আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবনবাসী হব গো, তুমি আমাকে মনের স্থাথে বিদায় দেও গো!

বিষ্ণু। প্রাণনাথ গো। তুমি আমাকে ছেডে চ'লে ষাবে, আর
আমি মনের স্থাব তোমারে বিদায় দিব, তাও কি হয় গো? ওগো,
ভোমার পায়ে ধরি—আর অমন কথা ব'লো না। তুমি সন্ন্যাসে গেলে
কি আমার মনের স্থা থাকে গো? আমি প্রাণ ধ'রে ভোমায় বিদায়
দিতে পারব না গো!

নিষাই। ওগো প্রিয়ে ! আমি ত কোন অস্তায় করিনি, বরং সৎপথেই চলেছি গো, এতে তোমার হুঃখ কি গো ?

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত! তুঃখ বে কি, তা আর তোমারে কি বল্ব গো? স্বামী যে, স্ত্রীলোকের দেবতা গো! ইত্-পরকালে স্বামীর স্থাৰত বে, স্ত্ৰী স্থা গো! সেই স্থামী যদি সংসার ছেড়ে বিবাসী হ'ছে বায়, ভা'তে কি স্ত্ৰীয় মনে স্থাধাকে গো? আমি প্ৰাণ ধ'রে ভোমায় বিদায় দিতে পার্ব না গো!

## গীত।

বিনয় করি পায়ে ধরি, ব'লো না দিতে বিদায়। তোমায় সন্মাসে বিদায় দেওয়া, আমার যে বিষম দায়॥ আর কেবা আছে আমার,

সাস্থ্না কে দিবে গো আব, বল গো সেবা কর্ব কাহার,

যদি স্বামী ছেড়ে বায়॥
নারীর নাই কোন সগতি,
নারীর পতিই পরম গতি,
দাস গোবিন্দের মনের গতি

কালের গতি রোধিতে চায়॥

নিমাই। ওগো প্রিয়ে বিফুপ্রিয়ে! তুমি অভ কাতর হচ্ছ কেন গো? স্বয়ং মা জননীই আমায় সন্ন্যাসে অমুমতি দিয়েছেন গো, এখন আর এ কথা বলা ভোমার সাজে না গো। এই দেহ এখনই আছে— এখনই নাই। এমন দেহ ধ'রে ঈশরের নাম না নিয়ে অসার সংসারে নোহে ম'জে থাকুলে পরকালে গতি কি হবে গো?

বিষ্ণু। ওগোনাথ ! বল কি গো ? মা ভোমায় সন্ন্যাসে বেতে বিদায় দিয়েছেন ? ভূমি পরকালের গতির জন্ম মায়ের অন্ত্যতি পেয়েছ; কিন্তু আমার বে, ইহ-পরকালের গতি ভূমি গো! আমি ভোমাকে কেমনে বিদায়-অসুমতি দিব গো ? আর মা বে, ছেলেকে সন্ন্যাদে খেডে অসুমতি দিয়েছেন বল্ছ, তা কি হ'তে পারে গো ?

নিমাই। হাঁা গো বিষ্ণুপ্রিয়ে। সভাই বলছি—মা আমায় অমুমতি দিয়েছেন গো।

বিষ্ণু। ওগোমা ভোমায় অমুমতি দিয়েছেন ? তা' হ'তেও পারে গো। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, বেশি দিন বাঁচ বেন না, তাই হয় ত অমুমতি দিয়েছেন গো। কিন্তু আমি এ ভরা বৌবন নিয়ে এতকাল কি ক'রে কাল্যাপন কব্ব গো? আমাকে তুমি কার হাতে দিয়ে যাবে গো? মাচ'লে গেলে তখন আমায় কে রক্ষা কর্বে গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে! বিনি সকলেব রক্ষক, সেই ঈশ্বর তোমার রক্ষা কব্বেন গো। তুমি এ পতিহারা হ'লে সেই জগৎপতির সেবা কববে গো।

ৰিষ্ণু। ওগো নাথ। আমি ব্ঝেছি গো—আমাকে পরিত্যাগ করাই ভোমার সন্ন্যান গো। তা' আমি না হয় বাজী হ'তে চ'লে বাচ্ছি, তবু তুমি মাকে ত্যাগ ক'রে ভোমার বাজী ছেডে যেয়ো না গো। তাতেও বদি না হয়, তবে আমি না হয় বিষ থেষে, কি গলাব জলে ডুবে মবি গো, ত বু তুমি বাড়ী হ'তে যেয়ো না গো।

#### গীত।

বেয়ো না বেয়ো না, মাকে দোইও না,
ধরি তব শ্রীচবণ।
ভোমাব হুথের কাবণ, আমার জীবন ধাবণ
এখন না হয় হ'ক্ মরণ॥
( আমার ছাব-জীবনে আর কাজ কি আছে )

(স্বামী যদি সন্ন্যাসী হয় গো--তবে ছার-জীবনে কাজ কি আছে )

আমার ইহ-পরকাল, গতি চিরকাল

তুমি ওহে প্রাণপতি,

তোমায় বিদায় দিয়ে, কি সুখ লাগিয়ে

করিব গৃহেতে বসতি,

( তার চেয়ে সামি মবি গো )

(সকল জ্বালা জ্বড়াইতে শামি মবি গো)

দাস গোবিন্দ বলে.

কুতৃহলে

গঙ্গার কোলে নেও শবণ॥

বিষ্ণু। [হুরে]

কি কহিব মুই আরু, আমি ভোমার সংসার,

সন্থাস কৰিবে মোৰ ভৱে।

তোমার নিছনী ল'য়ে. মরিব মুট বিষ খেয়ে,

হ্রথে নিবসহ তুমি ঘরে॥

আমার কারণে যদি. তাজ গেহ গুণনিধি.

এ দেহে সে গেই না চাই।

ষার ভরে দেহ-গেহ, সেই ভূমি যদি ভাজহ,

ভবে আর যোর কেহ নাই॥

ভোমার ও মথ চেয়ে, এ ভরা যৌবন ল'য়ে,

কত আশা করেছি সংসারে।

স্ব আশা ভেঙ্গে দিয়ে, যাবে হে সন্ন্যাস-নিয়ে,

সেবা-দাসী বভিতে কি পারে॥

শুন হে নদের-চাঁদ, ছিঁড়ো না মায়ার বাঁধ,
দাস গোবিন্দ কহে করবোড়ে॥
নদে হ'তে চ'লে যাবে, কে তরাবে কলির জীবে,
কে পাঠাবে পভিতেরে পারে॥

নিযাই। ওগো প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে! তুমি কি **আমার প্রাণের বেদনা** এখনও বৃষ্ণতে পার নি গো ?

বিষ্ণু। প্রাণকান্ত গো! এমন স্থাধের সংগারে ভোমার আবার কি বেদনা গো ?

নিমাই। প্রিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ে । আমি সংসার কর্তে এ জপৎ-সংসারে আসি নি গো।

বিষ্ণু। ওগোনাথ! ভবে ভূমি কি কর্তে এসেছ গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে । আমি সংসারের জীবের তুঃখ মোচন কর্তে এসেছি গো।

বিষ্ণু। প্রাণনাথ গো! ও আবার কি কথা গো? সংসারের লোকে আপনাপন সংসারের লোকের তৃঃথেই কাঁদে গো, তৃমি এ আবার কি বল্ছ গো?

নিমাই। ওগো, আমি যা বলি, তাই ঠিক গো! জীবের দশা। মলিন দেখে আমি জীব ভরাতে নদীয়াতে এসেছি গো!

বিষ্ণু। বলি, সংসারে থেকে কি সে কাজ হয় না গো 🕈

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিরে! আগে তাই ভেবেছিলেম গো, তাই সকলকে প্রেমভরে নাম বিলাতে গেলেম; কিন্তু তারা সে হরিনাম নিলে না গো! তাই আমি তালের জন্তু কাঁদ্ব। শুধু আমি কাঁদ্ব না, আমি চ'লে গেলে তুমি কাঁদ্বে—মা কাঁদ্বে—পাতকী জীব সেই সব রোদন শুন্বে, আর দেখ বে গো!

বিষ্ণু। ওগো, ভা'তে ভোমার জীব ভরাণ কেমনে হবে গো?

নিষাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়া। লোকে যে সংসার ছাডে, তা একটা ছঃথে ছাড়ে ত গো। তাই সংসারের লোক তথন তোমাদের ছঃথ দেখে ব্যুবে বে, আমার কাছে ভারা নাম নিলে না ব'লে সেই ছঃথে আমি সন্ধাসী হ'লেম; তথন তারা আমার প্রতি দ্যালু হ'রে নাম গ্রহণ কর্বে গো।

বিষ্ণু। ওগো! আমাকে আর মাকে না কাদালে কি ভোমার জীব-উদ্ধার হবে না গো ?

নিমাই। নাগো। ভোমাকে আর মাকে কাদ্তে দেখে জীবের মতি-গতি বদ্লে বাবে গো, এ নৈলে তাদের উদ্ধারের আর কোন উপার নেই গো।

**মহান্ত।---** [ হুরে ]

ওগো বিফুপ্রিয়া, শুন মন দিয়া গৌরাঙ্গ-লীলার কথা /

জীব-ভরাইতে, এল নদীযাতে

দিতে হরিনাম-গাণা॥

করিছে মননে, যাবে বৃন্দ।বনে,

প্রাণক্বষ্ণে অবেষণে।

কৃষ্ণ কুপা বিনা, কাজে বিল্ল নানা,

হেরিব সে ধনে সাধনে॥

গোবিন্দের দয়া, স্বুচাইবে মায়া,

পাপী জীবের অস্তরে।

শ্রীগোবিন্দ দাসে, করুণা প্রকাংশ তুলে নিবে নিজ ক্রোড়ে॥ গীত।

অপূর্ব্ব গোরাঙ্গ-লীলা কিবা চমৎকার।
কেহ নয় কার, সব মনের বিকার
হ'ল নামের অধিকারে সব একাকার॥

কলির পতিত কলুযিত নরে,
নাম দিয়ে প্রভু নিয়ে যাবেন পারে,
মলিন দশা জীবের দেখিতে না পেরে.

ধরেছেন হরি নিমাই-আকার॥
নাম বিলাইতে এই জগত মাঝে,
নদের নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী যে সাজে,
দেখ দেখ সবে আপন মনের মাঝে

তিন রূপে গড়া নিমাই-আকার— রাম-কৃষ্ণ রাধা তিন রূপ ভাব, গোর ভাবের ভাব হ'ল আবির্ভাব, স্বভাবীর স্বভাব, অভাবীর অভাব

পাপের প্রভাব **হরে** গৌর-অবতার ॥

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত। একান্তই যদি তুমি বৃন্দাবনে যাবে, তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল গো!

নিমাই। নাগোবিষ্ণুপ্রিয়া তা' হয় না গো! পথে নারী বিব-জিতা। কামিনী কাঞ্চন সংসারে বন্ধন ষে গো, সন্ন্যাসীর সে কামিনী-কাঞ্চন ভোগের নয়, ত্যাগের গো!

বিষ্ণু। ওগোনাধ ! তা হবে না কেন গো ? রামচক্র যখন বনে যান, তথন কি আপন নারী সীতা সতীকে সঙ্গে নিয়ে যান্ নি গো ? নিমাই। প্রিয়ে গো! ভিনি ভ আমার মত সন্নাদ নেন নি, ভিনি পিতৃসত্য পালনে বনে গিয়েছিলেন, ভাই ভাই বা ভার্য্যাকে সঙ্গে নিরে যেতে পেরেছিলেন, আর আমি যে সন্ন্যাসী হ'য়ে বাব গো, আমার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গে যাওয়া যে, বিড্যুনা গো!

বিষ্ণু। ওগো প্রাণকান্ত ! সন্ন্যাগী হ'লে কি ভার সঙ্গে নারী থাক্তে নেই নাকি গো ?

নিমাই। না গো বিষ্ণু প্রিয়া! শাস্ত্র মতে সন্ন্যাসীর স্ত্রী সঙ্গ নিষেধ ষে গো! বিশেষ, তুমি যদি সঙ্গে থাক, ভা' হ'লে জীবের করুণা হবে না ষে গো!

বিষ্ণু। ওগোনাথ। ভবে আমার কি হবে গো?

নিমাই। ওগো, আমি কাঙ্গাল, আর তুমি কাঙ্গালিনী হবে, তবে জীবের দয়া হবে গো।

বিষ্ণু। ওগো কান্ত। আমি যে ভোমার দাসী গো, আমাকে ছেডে তুমি কেমনে যাবে গো ?

নিমাই। ওগো! আমিও যে তোমারি গো! যেখানে-সেধানে থাকি, তুমি আমার স্ত্রী, আমি তোমার স্থামী গো! আর মায়া বাড়িও না—প্রণয়-বাধন মোচন ক'রে দিয়ে বুন্দাবনে যাবার অমুমতি দেও গো।

বিষ্ণু। ওগো প্রাণনাথ গো! বার বার সেই কথা ? তুমি এমন নিষ্ঠুর গো!

নিমাই। ই্যাগো বিফুপ্রিয়া । জামাকে যা' ভাব, আমি তাই গো। একলে আমি বাই গো।

বিষ্ণু। ওগো, তুমি গেলে আমি কি কর্ব ব'লে দেও গো?

নিমাই। [ স্বগত ] সহজে হবে না দেখ ছি, বিভূতি প্রকাশ কর্তে হবে। ওগো প্রিয়ে বিফুপ্রিয়ে ! মিছে কেন মায়ায় মুগ্ধ হও গো ? আমি ন্বেমন ভোষার স্বামী, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ এই জগতের স্বার স্বামী গো! তার ভজনা করা—সেবা করা সংসারের নব-নারী মাত্রেরই সার কর্ম গো! ভূষি আমার শুভাবে সেই জগৎপতি শ্রীপতি শ্রীগোবিন্দের ভজনা কর গো।

বিষ্ণু। ওগো প্রাণপতি ! আমার জগৎপতি শ্রীপতি শ্রীগোবিন্দ বে ভূমি গো!

নিমাই। ই্যা গো, তাই ত বটে গো! এই দেখ—আমি কে গো? গীত।

ওগো বিফুপ্রিয়া, স্থির কর হিয়া,
আমি সেই শ্রীপতি, তুমি মোর শ্রীমতী,
বিফুপ্রিয়ে সতী স্বয়ং শ্রীরাধিকে ॥
এ সংসার শুধু মিথ্যা মায়ার চক্র,
মায়াচক্রে ঘোরে সতত কুচক্র,
হের মোর করে শোভে শম্ম চক্র,
গদা পদ্মধারী কে আমি ভূলোকে ॥
এই আমি ভোমার স্বামী এ ধরায়,
আমার স্বামী সেই শ্রীগোবিন্দ রায়,
দাস গোবিন্দের যবে জীবন বাহিরায়
দেখা দিও দ্বরায় তাহারে পলকে ॥
[ সহসা অপসরণ ও বিষ্ণুষ্তির প্রকাশ। ]

বিষ্ণু। ওগো! একি দেখি গো! আমার স্বামী কোথা গো? শব্দ চক্রধারী ভূমি কে গো? ওগো! সেই নদেরচাঁদ নিমাইটাদের অমুরপ ভিন্ন আমি কাউকে স্বামী ভাব তে পার্ব না গো!

[ সহসা বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্জান—নিমাই প্রকাশ ]

নিমাই। ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ে ! স্বামীর জন্ম জগৎস্বামী নারারণে রূপকে উপেকা করলে গো ?

বিষ্ণু। ওগো! ভূমিই ত আমার নারায়ণ গো! তবে আমার ছেডে কেন বাবে গো?

নিমাই। ওগো প্রিয়ে। খামি কি ভোমায় ছাড়্তে পারি? আমি যে সভাই ভোমার নারায়ণ গো ?

বিষ্ণু। ওগোনারারণ গো! নারারণ হ'রে তুমি সর্যাসী সেচ্ছে যাচ্ছ কেন গো?

নিমাই। ওগো, বিফুপ্রিয়ে! আমি জাবের ছংখ দ্র কর্তে সন্নাসী সেজেছি গো। লোক-চফে তোমাকে উপেক্ষা কর্লেও, যথনই তুমি আমায় ভাব বে, তথনই তোমাকে দেখা দিব গো!

বিষ্ণু। ওগো! তাই বল গো, যেন আমি চরণ-ছাডা না হই গো! মহান্ত।— [স্কুরে]

দূরে গেল শোক হঃখ, আমনন্দে ভবিল বুক,

চতুভূজি হেরি আচম্বিতে।

ভবে দেবী বিফুপ্রিয়া, চতুভুজি নির্থিয়া

পত্তি-বৃদ্ধি নাহি ছাডে চিতে॥

সাদরে সাবিয়া সতী, সঙ্গে ল'য়ে নিজ পতি,

শয়নে শয়ন তরে যায়।

সাবধান বিফুপ্রিয়া, পাহারা দেও জাগিয়া,

নৈলে নিমাই সন্নাদে যায।

হৈল গভীর রাত্রি, নাহি কেহ পথ-যাত্রী,

হেনকালে গৌর বাহিরায়।

নিষাই-সন্ন্যাস কথা, মধুর অমিয় কথা গোবিন্দ দাসে আজি গায়॥

#### গীত।

এইবার নিমাই-চাঁদ চলে সন্ন্যাসে। যুমে অচেতন বিষ্ণুপ্রিয়া অলস আবেশে ॥ গৃহ পরিহরি চলেন গৌরহরি, ঘুমাও ওগো সতী বেদনা পাশরি. তোমার জীবন-হরি, নদের নিমাই-হরি ব'লে হরি হরি যায় গো প্রবাসে ॥ ভ্যক্তি' গৃহবাস, ধরি বহির্বাস. দণ্ড-কমণ্ডলু ল'ন্ শ্রীনিবাস, নাম দিতে জীবে প্রম উল্লাস. ঝুলি কাঁথা কাঁথে চলেন মলিন বাসে: গোর-লীলা স্থা করিবারে পান, ত্ষিত ভকত স্থযোগ না পানু, দাস গোবিন্দের যাবে যবে প্রাণ, যেন গৌর গৌর ব'লে গঙ্গাজলে ভাসে ॥

নিমাই। আর মায়া কেন? থাক বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি চল্লেম গো!

এ জীবনে আর নারী-সঙ্গ কর্ব না, কেবল সাধু-সঙ্গ ক'রে, জীব উদ্ধার

তরে পরের দ্বারে দ্বারে কেনে কেনে, সেধে সেধে, যেচে যেচে নাম বিলাব
গো! [উদ্দেশে] মাগো! ভোমার এণাম ছই। [প্রণাম] এগণে
ভোমার নিমাই সন্ন্যাসে চল্ল গো, জগৎ গোঁসাই ভোমাদের শোকে
শাস্তি দিবেন গো! জয় বৃন্দাবনচজের জয়!

বিষ্ণু। [সহসানিজাভক ] এ য়া, একি। একি। তিনি কৈ ? হায় হায় তবে কি আমার সর্বনাশ ক'রে সন্মাসে চ'লে গেল নাকি। মা। ওমা। মাগো। একবার এস ত গো।

#### শচীর প্রবেশ।

শচী। ঐ বৃঝি নিমাই আমার চ'লে গেল! ভাই বৃঝি বৌমা আমাকে মা মা ব'লে অমন ধারা ডাক্ছে! কে গো? বৌমা ডাক্ছ নাকি গো?

বিষ্ণু। ই্যা গোমা, আমি অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ডাক্ছি গো! শচী। ওগোবৌমা! অমন ক'রে ডাক কেন গো? নিমাই আমার

ভাল আছে ত গো ?

বিষ্ণু। ওগোমা! তিনি বুঝি আমাদের ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছেন গো! [রোদন]

শচী। সে কি কথা গোবোমা! আমার নিমাইটাদ ফাঁকি দিলে বল কি গো!

বিষ্ণু। ওগো! ঐ দেখ—ঐ সব বসন-ভূষণ কেলে তিনি কোথায় চ'লে গেছেন গো।

শচী। হার হার। তবে বুঝি আমাদের নিমাই স্ন্যাস নিম্নে পালার গো! এস বৌমা, দেখিগে এস গো! নিমাই! নিমাই! বাপ আমার! ভোর মনে কি এই ছিল, বাবা?

মহান্ত।— স্থিরে ]

ওই নেচে নেচে গোরা সন্ন্যাসেতে বায়। যায় স্থার ভয়ে ভয়ে পাছু ফিরে চায়॥ বছদূর গিয়ে পায় কাঞ্চন নগর। দেখিলে তথায় এক বিটপী স্থন্দর॥

স্থরধুনী ভীরে সেই বৃক্ষ মনোহর। তার তলে বসিলেন নিমাই স্থলর॥ काक्टनत्र कांखि किनि मीश कलवत्र। ষৌবনে যোগীর পাজ পেজেছে স্থন্দর॥ হেনকালে আদে সেথা কেশব ভারতী। দেখিয়া ভাহারে গোরা করিল প্রণতি॥ কৃষ্ণদাস কয় গোঁদাই, দেও ভক্তি বর। বাস্থঘোষ কচে মুণ্ডে পডিল বজর॥ সর্বশেষে কহে এ অধ্য গোবিন্দ দাস। স্থন্দর নিমাইরূপ স্থন্দর সন্ন্যাস॥

গীত।

জীব তরাইতে, প্রেম বিলাইতে

গোৱা সন্ধানে যায় গো।

এমন দয়াল

জীবেব ত্বংখে

কে আছে কোথায় গো ॥ (তোবা দেখে আয় গো)

(কে এল ওই নবীন যোগী দেখে আয় গো)

(জীবের দশা মলিন দেখে, কে এল

ওই নবীন যোগী তোবা দেখে আয় গো ) ( হরি ব'লে নাচে গায়, কে ওই দেখে আয় গো ) পাতকী গোবিন্দদাস, ত্যাগ ক'রে গৃহবাস। গোরার সঙ্গে যেতে চায় গো!

সম্পূর্ণ।

# षक्षेकानीय निजानीना

#### মন্তব্য ৷

আইকালীয় নিত্যলীলায় কতক গুলি স্থানিব্যাচিত মহাজনী পদাবলীব স্থানিজ্ঞত সন্নিবেশ মাত্র। গোবিন্দ অধিকারী প্রথমে কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন; সেই স্থত্তে অনেক মহাজনী পদাবলী তাঁহার কঠস্ব ইইয়া যায়। অবশেষে তিনি কীর্ত্তনের দলকে যাত্রায় পরিণত করেন; সেইজন্ত তাঁহার পালার অনেক গানে স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে মহা-জনী পদাবলী পরিদৃষ্ট হয়। পরে তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার শিষ্যামু-শিষ্যবর্গ সেগুলিতেও গোবিন্দের ভণিতা দিয়া গান করিতেন। এই অষ্টকালীয় নিত্যলীলায়ও অপরিবর্ত্তিত মহাজনী পদগুলিতেও সেইরপ ভাট্যাছিল। কিন্দ্র আমরা প্রাচীন পদক্ষত্তক গ্রন্থ দৃষ্টে ভণিতাগুলি বর্ণায়থ রাথিয়া দিলাম।

যাঁহারা অষ্টকালীয় নিত্যলীশার সম্যক্ রস আস্বাদন করিতে চাহেন, উাহারা "পদকরতক্র" গ্রন্থের শেষভাগে বহুপদযুক্ত স্থবিস্তৃত ভাবে সন্ধি-বেশিত চারি প্রকার অষ্টকালীয় নিত্যলীলা দেখিতে পাইবেন।

অধুনা অষ্টকালীয় নিত্যলীলার কীর্ত্তন-গায়ক বড একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে চলিত অষ্টপ্রহর নাম-কীর্ত্তনের ভায় পুর্বেজ উষাকাল হইতে পরবর্ত্তী উষাকাল পর্যান্ত অবিরাম অষ্টকালীয় নিত্য-লীলার গান চলিত। বড় শ্রমদাধ্য বলিয়া আজ-কাল উহা ত্র্লভ হইয়াগিয়াছে।

# অফকালীয় নিত্যলীলা।

# নিশান্ত-লীলা

নিশি পরভাতে শেজ সঞে উঠল नकानाय नकनान। মঙ্গল-আরতি করত যশোমতী দীপ উজারল কাঞ্চন থাল। পাখালিয়া বদন দশনগণ মাজল জননীক যতনে নবনী ক্ষীর খাই। একদণ্ড দিন ভৈ গেল ভৈখনে বিতীয়ে গো-দোহন গৃহে যাই॥ ত্তীয়ে স্থা স্থ বংসক লালন ব্বেষ ব্বেষ যুদ্ধ-কেলি কত ঠান। চারি দণ্ড দিন গৃহে আওল পুন স্থগন্ধি তৈল নীরে করল সিনান ॥ বেশ ষষ্ঠে করু পঞ্চমে বহুবিধ স্থা সনে ভোজন পান। আচমন সারি শয়ন করু পালকে উদ্ধব দাস গুণ গান॥

**श----२** >

#### প্রভাত

গৃহে রাধা ঠাকুরাণী প্রভাত সময় জানি জাগি কৈলা দন্ত ধাবন।

স্থী সঙ্গে রসোদগার স্নান বেশ মনোহর ভবে গেলা নন্দের ভবন॥

পথে গো-দোহন হরি কোতুকে দর্শন করি যশোমতী-গৃহে আগমন।

করিয়া রন্ধন-কার্য্য কৃষ্ণ-ভুক্ত-শেষ ভোজ্য ভুঞ্জি তবে কৈলা আচমন ॥

ব্রজেশ্বরী বধ্ প্রায় লালন করিলা তায় দিলা বহু বাদ বিভূষণ ;

প্রাতঃকালের লীলা-সূত্র সংক্ষেপে যে কিছুমাত্র উদ্ধব কবিল বিরচন॥

# পূৰ্বাহ্ন

পূর্ব্বাহ্নে সথা মেলি গোষ্ঠ-গমন-কেলি নানা বেশ করিয়া সাজনি।

ধেমুগণ লৈয়া সজে চলিলা বিপিন রক্তে পাছে ধায় জনক জননী॥

আর যত ব্রজ্ঞবাসী পথে আইসে অমুব্রঞ্জি ক্লফ সবায় করিলা বিদায়।

রাই-মুখ নিরখিয়া ধেন্তু সথা সঙ্গে লৈয়া যমুনা-পুলিন-বনে যায়॥ তাহা গো বয়স্থ থুইয়া স্থবলেরে সঙ্গে লৈয়া
রাধা-কুগু তীরে উপনীত।
রাধিকা যশোদা পায় বিদায় হৈয়া যায়
নিজ গৃহে আসি উৎকণ্ঠিত।
জটিলা-আদেশ কাজে কবি সূর্য্য পূজা সাজে
তুলসীবে বনে পাঠাইল।
তাব মুখে শুনি বার্ত্তা আনন্দে করিলা যাত্রা
সূত্র মাত্র উদ্ধব গাইল।

#### মধ্যাক

(বন ভ্রমণ)

<del>--->---</del>

মধ্যাক্ত সময়ে রাই সূর্য্যের মণ্ডপে যাই
পূজা-সজ্জা তাহাই বাখিয়া।
সখীগণ করি সঙ্গে কৃষ্ণ-দরশন-রঙ্গে
কুণ্ড-তীরে মিলিলা আসিয়া॥
দোঁহে দোঁহা দরশনে নানা ভাব-বিভূষণে
ভূষিতা হইলা শুাম গোরী।
সকোতুকে কুন্দলতা যজ্ঞ-বিধানের কথা
পূপ্পদানে বাঁশী গেল চুরি॥
হিন্দোলা অরণ্য-লীলা তবে মধু-পান কৈলা
রতি-যুদ্ধ করি জল-খেলা।

ভোজন শয়ন করি পাশ-ক্রীড়া শুক-শারীপাঠ শুনি সূর্য্যালয়ে গেলা ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হৈয়া সূর্য্যের মণ্ডপে গিয়া
করাইল সূর্য্যের পূজনে ।
বটুকে করিয়া সঙ্গে কতেক কোতুক-রঙ্গে
এ উদ্ধব দাস রস ভণে ॥

<del>---</del>2---

রাধাকুগু সন্নিধানে হর্ষ-বর্ষদ বনে বকুল-কদম্ব-তরু-শ্রোণী। বান্ধিয়াছে তুই ডালে রক্তপট্ট-ডোরি ভালে

বান্ধিরাছে গ্রহ ভালে স্বক্তগণ্ড-ডোর ভালে মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনী॥

পুষ্পদল চূর্ণ করি সূক্ষ্ম-বস্ত্র মাঝে ভরি স্থকোমল তুলি নিরমিয়া।

পাটার উপরে মুড়ি ভুরি-বন্ধ কোণা চারি, কুষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥

রাই-কর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন, তুলিলেন হিন্দোল উপরে।

কর-মুঠে আঁটি ডোরি দোলা-পাটে পদ ধরি স্থমুখ-সম্থি মুখ হেরে॥

হেনকালে স্থীগণে, করি নানা রাগ গানে পুম্পের আরতি ছন্ত্র কৈল।

উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নিৰ্ম্মঞ্চনে অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥ -- 9 --

নাগর অভি বেগে ঝুলায়।
অধির রাই সথী নিষেধয়ে তায় ॥
ধনী বিগলিত-বেণী।
শিথিল রাই-কুচ-কঞ্চ্ক উঢ়নী ॥
মণি-আভরণ খসই।
উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই॥
শ্রম-জ্বলে তমু ভরই।
কনয়া-কমল কিয়ে মকরনদ ঝারই॥
এ অভি অপরূপ শোভা।
উদ্ধব দাস ভণ কামু-মন-লোভা॥

-- 8---

বিচলিত বেশ কেশ কুচ-কাঁচলী উড়ত হিঁ পহিরণ বাস। কবহিঁ গোরী-তমু ঝোঁখই ঝাঁপই কবহুঁ হোত পরকাশ॥ অপরূপ ঝুলন-রস্ক।

রাইক প্রতি তমু হেরইতে মোহন
মন মাহা মদন-তরঙ্গ ॥ গ্রু ॥
অতিশয় বেগ বাঢ়াওল তৈখনে
অলখিত ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল ডোর করে তে

চপল ডোর করে তে**ঞ্জ**ল কত কত কাকুতি বোল॥

#### কৃষ্ণযাত্রা।

কর গহি কাত্ম- কণ্ঠ ধরি কমলিনী

বুলত জকু হিয়ে হার।

নব ঘন মাঝে বিজরী জকু দোলত

রস বরিখত অনিবার॥

মনোভব-মঙ্গল কান্ম কয়ল পুন

অলথিতে দোলা মাঝ।
উদ্ধব দাস ভণ চতুর-শিরোমণি
পুরল নিজ মন-কাজ॥

-e-

( यश्मी চুরি )

ঝুলনা হইতে আসিয়ে তুরিতে গগনে নিরখে বেলা। ফুল তুলিবারে চলিলা সম্বরে

সকল আভীর-বালা॥ ভরি ফল-ফুলে শাখা সব লোলে

আসিয়া পরশে মূল।

স্থী সব মেলি করিয়া ধামালী

ভোলয়ে বিবিধ ফুল॥

সকল কানন মণিতে বান্ধন পরাগে পূরিত বাট।

করি মধুপান অলি করে গান ময়ুর ময়ুরী নাট॥ স্থগন্ধি করবী তোলয়ে গরবী

অশোক কি শুক জবা।

এ থল-কমল তোলয়ে সকল

দিনমণি জিনি আভা॥

জাতী যুথী ততি তোলল যুবতী

মল্লিকা মালতী চাঁপা

পুরাগ কেশর তোলয়ে নাগর

গডল বিনোদ ঝাঁপা॥

রসিক নাগর গুণেব সাগর

কুত্রম রচনা করে।

হাসিয়া আইলা লইয়া

রাইয়েরে দিবার তরে।

ভুজ-যুগ তুলি রাই স্থবদনী

তোলয়ে লবক ফুল

রসিক-শেখর হইলা বিভোর

দেখিয়া ভুজের মূল॥

ফুলঝাপা লৈয়া যতন করিয়া

রাইক নিকটে আসি।

ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোলে

ফুলের সহিত বাঁশী॥

পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি রাখিলা বিশাখা পাশে।

বিশাখা যতনে করিলা গোপনে শেথর দেথিয়া হাসে॥

#### <u>--&--</u>

সখীগণ মেলি লইয়া মুরলী চলিলা নিভত ঘরে। নাগর-শেথর পড়ল ফাঁপর মুরলী নাহিক করে॥ लाटक लाकाग्रलि ना (मिथ भूतली রাইয়ের বদন চায়। রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী সখীর নিকটে যায়॥ মদন-মোহন পাইয়ে চেতন স্থাপির করিল চিত। মুরলী-হরণ রাইয়ের করণ গমনে বুঝল রীত **॥** রাই রসবতী সখীর সঙ্গতি মুরলী করিল চুরি। রঙ্গ বাঢ়াইতে শেখর গোপতে নাগরে কহল ঠারি॥

ইঙ্গিত বুঝিয়া নাগর আসিয়া ধরল রাইক করে। সে সব আটব সাটব দেখিতে রাধিকা ডরলি ডরে। ভয়ে ভীত বালা গেল সব কলা মুখে না নিঃসরে রা।

হিয়া তুলু তুলু চাহে চুলু চুলু এলাইল সব গা॥

হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন ধনীরে ধরিল চোর।

মাগয়ে মুরলী উটকে কাঁচুলী মদনে লইলা ভোর॥

ধনী কহে কান কর অবধান ললিতা লইল বাঁশী।

তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল রমণী করয়ে হাসি॥

রাইয়ের বচনে চলিলা তখনে মদন-মোহন রায়।

ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া মুরলী বিশাখা গাঁয়॥

ললিতা বচন বুঝিয়া তখন বিশাখা সাটোপে বোলে। মুক্রি বিশাখিকা জানহ অধিকা

মুরলী চম্পক-কোলে॥

শুনিয়া বচন তরাসে তখন ক্রমে চম্পক্লতা।

#### কৃষ্ণযাত্ৰা

তুক্ষবিভা পাশে মুরলী রাখিয়া ইন্দুরেখা গেল কোথা।। চিত্রা চমকিতা চলিল তুরিতা দেখিয়া এ সব রঙ্গ। রক্ষ দেবী পাশে বসিলা তরাসে স্থদেবী ভাহাব সঙ্গ॥ নাগর-শেখর না পাই ঠাহর সবারে ধরিয়া বুলে। সকল যুবতী করিয়া যুক্তি বসিলা মাধবী-মূলে॥ হাসিয়া ললিত৷ ক্ৰষি কহে কথা শুন হে নাগ্র-রাজ। তরল বাঁশের 😁খান কঠোর তাহাতে কাহার কাজ ॥ ফোরা কাঠিখান কি ভার বাখান কহিতে না বাস লাজ। মাগিহ আমারে দিব যে ভোমারে যদি বা থাকয়ে কাজ ॥ তাহার বচন শুনিয়া তখন কহয়ে শেখর রায়। শুনহ নাগর না হও কাতর মুরলী ধনীর ঠায়॥

---b---

স্থীগণে কামু পুছত কত বার।
কোন চোরায়ল মুরলী হামার ॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি, কাঁহা পুন চাই॥
অব তুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবসংধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতর-নয়ানে নেহারই কান।
স্থীগণ মোহে মুরলী দেহ দান॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
গোবিন্দ দাস কহ যুবতী সমাজ॥

-- &--

এ ধনি হুন্দরি কই পুন ভোয়।
দেহ মুরলী ধনী রাখহ মোয়॥
দ্বীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম।
গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম।।
মুরলী বিহনে মোর তন্ম ভেল ভার।
শীতল মনোরথ মুরলীক তার
সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল।
হাহা হত-বিধি এত তুখ দেল।।
হেরইতে কামুক ইহ অমুতাপ।
শশি-মুখি-হৃদয়ে হরষে পুন কাঁপ॥

#### কুফথাত্রা

ধাবসে ধরি ধনী নাগর-পাণি॥ ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দিল আনি॥

-->--

মুরলী পাওল যব্ রাইক পাশ ।
নাগর-শেখর মনহি উল্লাস ॥
পুন সব সখী সহ কবল পয়ান ।
নাগরী কর ধরি নাগর কান ॥
বন-দেবতী বনে কয়ল স্থসাক্ত ।
দেবয়ে সতত সকল ঋতুরাক্ত ॥
নিতি নিতি নব নব শোভন হোয় ।
কহ মাধব গ্রুন্ত ক্তন বন মোয়

( অপরাহু )

অপরাহে দিবা-শেষে কৃষ্ণ গোষ্ঠ পরবেশে
বটু-স্থানে সূর্য্যের প্রসাদ।
সথাগণ কাঢ়ি থায় কত বা কৌতুক তায়
বলরামের আনন্দ-উন্মাদ॥
হেপা রাধা স্থীসঞ্জে আইলা আপন গৃহে
উপহার করি কৈল স্নান।
তবে নানা বেশ করি চঢ়ে অট্টালিকোপরি
কৃষ্ণ-পথে অর্ণিয়া নয়ান॥
ভবে কৃষ্ণ বেণু পূরি গো-গণ একত্র করি

সখা সঙ্গে গৃহে আগমন।

পথে রাই সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-মন চলি গেলা আপন ভবন॥

যশোমতী কৃষ্ণ পাইয়া চন্দ্র-মুখ নির্থিয়া নিছিয়া লইল রাম-কামু।

এ দাস উদ্ধব ভণে ঘরে গেল স্থাগণে গোষ্ঠে প্রবেশ কৈন্ম ধেন্ম ॥ (সায়ংকাল)

সায়ংকালে স্থামূখী অন্তরে হইয়া স্থ্যী আপনার স্থীগণ দিয়া

গোবিন্দের কারণে নানা উপহার-গণে পাঠাইলা যতন করিয়া॥

সে সখী রাণীকে দিয়া গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া শেষ লইয়া আইলা রাই-স্থানে।

রাই কৃষ্ণ-শেষ পাঞা নিজ-সখীগণ লঞা স্থাথে বসি কবিলা ভোজনে ॥

কৃষ্ণ করি সায়ংস্মান রম্য বেশ মনোমান প্রজেশরী করেল লালন।

আন্ত্র নারিকেল হত আব পক অন্ন কত ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠেরে গমন॥

করি গো-দোহন লীলা আর যত যত খেলা পুন আইলা আপনার গৃহে।

অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভুঞে পিতা মাতার মন রঞ্জে সায়ং-লীলা সোঙরয়ে হিয়া ॥

#### (প্রদোষ কাল)

গোবিন্দ প্রদোষ-কালে রাজ-সভা আসি মিলে
শুণিগণ-কোতুক দেখিল।
নানান্ কোতুক দেখি কৃন্ত হইলা মহাস্থা
তা সবারে বহু ধন দিল।
মাতা অতি যত্ন করি সভা হৈতে আনি হরি
হুগ্ধ ভূপ্পাইয়া শোয়াইলা।
ক্ষণেক শুভিয়া কৃষ্ণ মনে হৈয়া সতৃষ্ণ
সক্ষত-কুঞ্জেতে পুন গেলা॥
আহে মনে অভিলায গোবৰ্দ্ধনে করি রাস
এই চিন্তি আইলা তথাই।
দেখি গোবৰ্দ্ধন-শোভা অতি মনে হৈয়া লোভা

## (রাত্রি-বিলাস)

বংশী-স্বরে আকর্ময়ে রাই ॥

মানস-স্থরধুনী নিকট নীপ-তরু কুস্তমিত কানন-সাজ। মাদন পুতুঁ পহিঁ প্রকট বল্লী তরু স্তম্মিত ভূধর-রাজ তঁহি বিরাজিত শ্যামর-চন্দ্র। নাগরীগণ সঞে অবহুঁ মিলু ধনী নিভূত রাস অমুবদ্ধ ॥ ধ্রু ॥ ইহ বস-লালসে অথির স্থমানস মধুব বাজাওত বাঁশী।

চঞ্চল-দৃগঞ্চলে ঐছে নেছাবনি

কুলজাগণ-কুল-নাশী॥

কত অমুভাবহিঁ সস্তর বিভাবিত

ততহিঁ মনোহর হাস।

ঐছন রূপ লাগি কৈছে স্থুরঞ্চিণী

ধাই না মিছু তছু পাশ ॥

অন্তব স্থমাধুবী যাক জাগু হরি

তাহে কি বিঘিনি বিচাব।

লোলিত নিবস্তর কৃষ্ণকান্ত অস্তর মিলিব কি ধনীক সঞ্চাব ॥

—ર—

নিরপিত বাতহিঁ গতি উলাসিত

গাতে না ধবই আনন্দ।

অন্তরে সঞ্চরু বৈছন মনোবথ

ৈছে বচহ পরবন্ধ।।

সখি হে! আজু স্থ-নিরজনে কান।

বঙ্গিণী সবহু মেলি অব সাজহ

ঐ ছন রস হৃবিধান॥ ধ্রু॥

চান্দনী রাতি ছান্দনে সব ভূষণ

দূষণ জন্ম নহু কোই।

#### কুষ্ণযাত্রা

বাদন-যন্ত্ৰ স্বভন্ন লেই চল রাস-রভস যথি হোই॥ যব হাসি রাই স্কুভাখি রচন ইহ বিকসিত ভাব-কদম। কিয়ে কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত তুথ-সম্পদ মিলব কব্ অবিলম্ব। বেশ পসারি সোঙরি ঘন হরি হরি ঘরে সঞে ভেলি বাহার। রস-ভরে দিগ- বিদিগ নাহি হেরই ভাহে কি বিঘিনি বিচার॥ দেখ সখি! রাই চলিল অতি রঙ্গে। মদন-স্থমোহন লোভন ছন্দন ঐছে স্থরঙ্গিণী সঙ্গে ॥ গ্রু ॥ কত অভিলাযে বিলাসক যোগহি বদনে নিরস্তর হাস। সাঁঝাহি থৈছন বিধুবর উদয়ক পুরবহি কুমুদিনী হোত বিকাশ।। ঘন-দল-মাল িপান ভমাল হেরি তর্থি তর্থি রহি যায় সরস দৃগঞ্জে পুনহি বিলোকই

ইহ নহ কাকু স্থী সম্বায়॥

আগে নিরখহ মানস-প্রধুনী
প্রহি পূরব তহিঁ আশ।
নিকটে ধরাধর প্রখদ পরাপর
বহিঁ মনোমোহন পরম নিবাস।।
শুনি সখী বাণী স্থমানি স্থরাগিণী
বেগে ভতহিঁ চলি যায়।
সে রস তৃষ্ণ কৃষ্ণকাস্ত সম্বোধই

এহি এহি বর ভায়॥

স্থমুখে স্থনাগর হেরি রহুঁ রাধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখ-শশী আধা।।
ও বর-নাগর বিধু মুখ হের।
লোল দৃগঞ্চল তছু পর দেল।।
বিহসি স্থামুখী শশিমুখ চাই।
খোরহিঁ দূরে রহল ঠমকাই॥
আজুক অপরূপ মিলন-অক্ষ।
পহিলহিঁ দরশনে উপজ্বল রক্ষ।।
অতিত তিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনী কিছুই না জান॥
অক্সহিঁ অংশ পরশ-রসে ভোর।

সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর॥

#### কৃষ্ণযাত্ৰা

# সহচরী যৃথ সবহুঁ স্থখে চায়। কৃষ্ণকান্ত নয়নে শীধু সম ভায়॥

-0-

( মিলন )

কুমুমিত কুঞ্চে। অলিকুল গুঞ্চে॥ মলয়-সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥ রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥ ধনী করি বুকে। শুতেলি সুখে॥ ধরি কুচ-কলসে। সুমল অলসে।। কিশোরী কিশোর। নিদৈ ভেল ভোর।। রুছলি আবাসে। দিন ভেল শেষে॥ কানন-দেবী। কোকিল সেবি॥ করায়লি গানে। জাগল কানে॥ শেখর ঠাড়ি। লই জল ঝারি।। তুহু-মুখ চাঁদে। ধোয়াই হুছাঁদে।। তুত্ -মুখ পূরে ॥ পান কপূবে।

अळ्येच् ।

# প্ৰিশিষ্ট

গোবিন্দ অধিকারী ক্বত পালার গানের ষে সকল গীত পূর্বেষ যথা সময়ে সংগৃহীত হয় নাই, এবং ভিন্ন ভিন্ন আসরে এক গানের পরিবর্ত্তে অন্য গান গাহনা হইত, সেই সকল গান এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

# **माननी**ना

গীত।

শোন রাধা, মান' নাধা, কেন বিফল আগ্রহ। দিবসে পাইবে কিসে **শ্রীগোবিন্দ** বিগ্র**হ**॥ দেখ বিমানে রবিগ্রহ. দিবসে ঘটাও কি গ্রহ. বিরূপ তোমায় শুভগ্রহ, তাই ঘটে বিরহ-নিগ্রহ। রুষ্ট তোমায় তুষ্ট গ্রহ, নষ্টবুদ্ধি করে সংগ্রহ, পেলে গোবিন্দের অমুগ্রহ, কাটে তোমার এ কুগ্রহ॥ গীত।

প্রভাতে সকল বনিতা মণ্ডল, গোরস মথন করে। ছান্দনি মথনি, মথয়ে গোপিনী, ঘন ঘন **জয় পুরে**॥ গোপীগণ রসবভী, গোবিন্দ যাহার পতি. দেখিতে মূরতি মনোহর। লাবণ্য ললিত রসে, বসন্ত কোকিল ভাষে নৃত্য গীত পঞ্চম স্থ্যরে॥ নবনী নিকর করি, ঘোল রাখে ভাগু ভরি. তবে গোপী সাজায় পসরা।

মূত ঘোল তুগ্ধ দধি. সর ছানা নানাবিধি. ক্ষীর রাখে ভবি সরা সরা॥ পসরা সাজন করি, বেশ করে এজ নারী, কুণ্ডলে কবরী বান্ধে বামে। স্বর্ণ সিঁথি পরে শিরে, সিঁথিতে সিন্দূর পরে, লোটন টানিয়' ফুলদামে॥ মুখে চুয়াইছে খাম, বেন মুকুভার দাম, হেন বুঝি কুমুদের স্থা। শীতল তরুর ছায়, বহিয়া বহিয়া যায়, যমুনা কিনারে দিতে দেখা॥ নাগর যে ছিল তথি, হেরিয়া ব্রজ যুবতী, দান ছলে আগুলিল আসি। শ্রীগোবিন্দ কয়, গোবিন্দ মুখ নিরখয়, যেমন চকোরে মিলে শশী॥

# গীত।

নুতন আমদানী দানী পথের মাঝে মাগিছে দান।
ক্যানি না বুঝি না সখী, দানীরে কি দিব দান॥
দান লইতে হইয়ে দানী, কদম তলাতে আমদানা.
নুতন দানী দেখি ইদানী, কে করিবে দান প্রদান॥
হাতে ছড়ি দাঁড়ায়ে পথে, রক্ষ করে রমণীব সাথে,
দাস গোবিন্দ মাথা পেতে করে এ দেহ সম্ভাদান॥

বাই-মুখ হেরি বড়াই কয়। এত কি আমার প্রানেতে সয়॥ বাখাল হইয়া ছুঁ ইতে চায়। আর কি করিব নাহি উপায় ॥ এত বলি রাই ধাইয়া চলে। লুকাতে নিকুঞ্চে দানীরে ছলে॥ দানী অবসর বুঝিয়া কাজে। লুকায় যাইয়া কুঞ্জের মাঝে॥ রাই কামু তথা দর্শন পাই। রহে দোহে তুঁ হু বদন চাই।। প্রতি অঙ্গে দানী লইল দান। বতি রতি-পতি মূরতি মান॥ যা ছিল মানসে পূরিল আশ। আন্দে মগন গোবিন্দ দাস॥

## গীত।

বড়াই কহে শুন দানী কহি তোমারে।
মোর বোলে পথ ছাড়ি দেহ গোপিকারে॥
আমার বচনে নৌকা কর যমুনায়।
তবে সে রাধার প্রেম পাবে শ্যামরায়॥
এত শুনি বনমালী বলেন হাসিয়া।
যাহ মধুপুরে সবে পসরা লইয়া॥

তোমা সবাকারে বড় দেখিত কাতর।
অন্যোপায় কবি আমি দিব রাজ-কর॥
এত বলি গোপীগণে দিলেন বিদায়।
পসরা তুলিয়া দিল রাধার মাথায়॥
বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান্।
যমুনাবে বাড় বলি হৈলা অন্তর্জান॥
যমুনার কুলে গোপী উত্তরিল গিয়া।
দেখিল বহিছে নদী তু-কুল হানিয়া॥
বেমনে হইব পাব করেন বিচার।
হেনকালে নোকা আইল কর্ণধাব॥
দেখিতে স্তন্দর নোকা স্বজ্বিল কানাই।
হীবা নীলা খচিত মাণিক্য ঠাঞি ঠাঞি॥

## গীত।

তবী নিয়ে তীবে এসে দাঁড়াও গো কর্ণধাব।
আমরা কুলবালা, থাক্তে বেলা, হতে হবে নদী পার।
হয়েছে অনেক বেলা,
ব'য়ে গেল হাটের বেলা,

নথুরায় যায় অবলা, নিয়ে দধি ছুগ্নের ভার॥
ভরী নিয়ে এস মাঝি,
কেন আছ মাঝামাঝি,.

পার হবে বড়াই মা-জ্ঞী তাইত ডাকি বার বার॥
সামাশ্য যমুনা নদী, পার নাহি কর যদি,

ভয়াল সে ভবনদী গোবিন্দ কে করিবে পার॥

ইদানী আমি দানী এ দানী-ঘাটেতে।

দান দিয়ে তবে ধনি, হবে লো যেতে॥
করিবারে পারাপার, আছি আমি কর্ণধার,

নিয়ে বাব ঝিঁকে মেরে মুখে পরপারেতে।

দেখে ওই জীর্ণ তরী, ভয় কেন কর স্থন্দরী,

তুফানে কি আমি ডরি, দেখ শ্মরি মনেতে॥

দিলে দান হাতে হাতে, তবে নোকায় পাবে যেতে,

ওগো ধনি দান দিয়ে উঠে বদ নায়েতে—

আমি ত নই কাঁচা দানী, অগ্রে দান দেও গো ধনি,

আছেন ওই রাই রঙ্গিণী, জানে ভাল ফাঁকি দিতে॥

দাস গোবিন্দ দীন হীন, সহায় সম্বল বিহীন,

ফুরাইলে জীবনের দিন, হবে নিদানে ভারিতে।।

গীত।

শুন ওগো রাই, কহিতে ডরাই,

এবার বড়াইয়ের ভাঙ্গিল বড়াই।

দান ঘাটে যে দানী, হয়েছে নৃতন আমদানী,

সে দানী ভোমারি দানী প্রাণ কানাই॥

বেত ্ছড়ি ল'য়ে হাতে, দাড়ায় আসিয়া পথে,

গোপবালা আগ্লে না মানে দোহাই,

বলে দান দেহ দেহ, জীবন যৌবন দেহ,

দাস গোবিন্দের সন্দেহ, গোবিন্দ দানী হয়েছে তাই॥

পার হ'তে তরী চড়তে দানের কড়ি চাই।
কুলনারী পার করি, দেয় গো নারী যা চাই॥
মাঝিগিরি ভাল জানি, পাল তুলে দাঁড় টানি,
ঝিঁকে মেরে হালখানি ধ'রে, করে নেও যাচাই।
তরীর মাঝে চড়ি যেই নারী, উনি কোন গোপের কুলনারী,
চিন্তে নারি কে ও নারী, আমি নারী হেরি ফিরে চাই॥
দিয়ে দেও গো পারের কড়ি. তবে ত তরী ছাড়তে পারি,
ক'রো নাকো অধিক দেরী, পাড়ি দিতে সময় চাই—
তোমরা সবে গোপের বালা, খোল আগে পসরার ডালা.
ননী এনে গোবিন্দে ছলা, এমন হেলায় দিলে নাহি চাই॥

## গীত।

ওহে দানী ইদানী একি কর রঙ্গ।

তুফানে ছাড়িলে তরী না দেখি জলে তরঙ্গ॥

যত ব্রজের গোপের নারী, দানীরে ভেবে আপনারি,

তরিতে রহিতে নারি, সহিতে নারি রঙ্গরক্ষ।

ওহে মাঝি এসো না কাছে, ভয় যদি কেউ দেখে পাছে,

নারীর অরি কতই আছে, ঘটাইতে কু-রঙ্গ॥

দাস গোবিন্দ বলে ওগো ধনি, এ দানী নয় গো অক্য দানী,

শ্রীমতীর প্রেমের দানী, শ্রীগোবিন্দের অন্তর্গা॥

মাঝ্যমূনায় এনে তরী ুফানে ফেলো না গো।
হাল ধ'রে থাক কাগুারী, নারীর কথা ঠেলো না গো॥
একে অবলা কুলবালা, গোপবালা আর রাজবালা,
তাদের নিয়ে একি জালা, ঘটাও কালা বল না গো॥
মথুরার হাটেতে যাব, দিধ তুগ্ধ বিকাইব,
দাস গোবিন্দ কয় আর কি কব, এ সব কালার ছলনা গো॥

#### গীত।

শীরাধা সনে কাশ্তারী পড়িল যমুনা-জলে।
রক্ষ দেখে মনোতুঃখে ভাসি যে নয়নের জলে।
আর যাব না সে মথুরায়, চড়িব না গো পরের নায়,
নারী পেয়ে আনাড়ী মাঝি ভরী বুঝি-বা ডোবায়,
কালো কানাই করে কেলি কিশোরী ল'য়ে জলে।
গোবিন্দের এ গোপন-লীলা, বুঝিতে নারি নারী অবলা,
দাস গোবিন্দ বলে, ছাড় গো ছলা, শ্রীগোবিন্দ যমুনার জলে।

# গীত।

এ ভাবের আছে ভাব-ভাবিনী।
বিপদ্ভপ্তন কৃষ্ণ কৃপাময় তিনি॥
যার নামে যায় ভয়, তার সঙ্গে কিবা ভয়,
অভিনব লীলা কিবা দেখালে লো সঞ্জনী॥

নিয়ে তরীতে রাধারে, কৃষ্ণ ছলনা ক'রে,

যমুনার কাল জলে ডুবিল তরণী ॥

ধরি রাধা তুই করে, ভয়ে বেড়িল কৃষ্ণেরে,
উভয়ে একাঙ্গ সই হইল তথনি ॥

#### গীত ৷

রাধাকৃষ্ণ দোঁহে জল কেলি করিয়া।

যমুনা তারে উঠে সহচরী মিলিয়া ॥

ত্বরা করি শুক্ষ বসন সবে পরিয়া।

নদীতীরে বসে সবে হর্ষিত হৈয়া ॥

কৃষ্ণ কহে দেত রাই বেতন মোর।

তবে আমি ছাড়িব অঞ্চল তোর ॥

এতবলি চুম্বয়ে রাই-বয়ান।

পূর্রে মনোরথ নাগর কান॥

পূরিল মনোরথ দোঁহে আনন্দে ভোর।

রাধাবিনোদিনী ও নন্দ কিশোর॥

নিজ্ঞ নিজ্ঞ মন্দিরে সবে চলি গেল।

গোবিন্দদাস চিত্তে আনন্দ ভেল॥

# নিমাই সন্ন্যাস

গীত।

আহা মরি মরি, কিবা যে মাধুরী, নামের ভিতরি আছে। শ্রবণে শ্রবণে, পুলক জীবনে,

নামে মন ম'জে গেছে॥

হা করুণাময়, কোথা এ সময়,

অসময় এস রসময়।

আর কিছু না চাই, আর না র'ব নিমাই,
হরি প্রেম হব প্রেমময়॥

শ্রীনন্দ-নন্দন, জগৎ-বন্দন,

(इपन कत्र भाषा-वन्तन।

গোবিন্দ দাসে কয়, নিদানে কালেব ভয়, হর হে শ্রীমধুসূদন॥

গীত।

কি জানি কেবা যেন ভুলাইল মন।

সেই বুঝি চিকণ-কালা মদনমোহন ।
বুন্দাবনে যেতে ডাকে বেণু রবে ধেনু হাকে,
অঙ্গ গড়া তিনটা বাঁকে সে বংশীবদন।
বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী, চাই না হ'তে গৃহবাসী.
হব গো তাই ব্রজ্বাসী, পাব শ্রীগোবিন্দ ধন।

যা কর হে গৌর হরি আমি তোমায় ছাড়ব না। কার কাছে আর যাব গৌর, আমায় কেউ ত লবে না॥ কত পাপী উদ্ধারিলে. কত লীলা প্রকাশিলে, আচণোলে প্রেম বিলালে আমায় কি প্রেম দিবে না। জীব তরান হ'ল নাকি, আমি যে রয়েছি বাকি, হা গোরাক্স ব'লে ডাকি করুণা কি পাব না॥ গোবিন্দ দাসের মতন. পাপী নাই কেউ এখন. পতিত পাবন তুমি কেমন জান্তে কি তা পার্ব না ॥

# বিবিধ

শ্রীরাধা গোবিন্দ, শ্রীচরণারবিন্দ

মকরন্দ পান কর মন-ভঙ্গ। বিষয় কেতকী,

কাননে ভ্ৰম কি.

সে বনে ভ্ৰম কি. যে বনে ত্ৰিভঙ্গ ॥ বুন্দাবন প্রেম-সরোবর মধ্য, অনন্তর্কপিণী কোটী গোপী-পদ্ম. পদা মধ্যে নীল-পদা রাধা-পদা ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা যার মুণাল সঙ্গ। ব্রক্রের মধ্র কৃষ্ণ মধ্র মূর্তি মধুর শ্রীমতী বামে বিহরতি,

(যদি) রাখ রতি মতি, ঐ মধুর ভাব প্রতি, মন মধুপুরে (যেন) দিও না ভঙ্গ॥

গুন্ গুন্ স্বরে গাও রাধাকৃফের গুণ, মধুপানে যাবে ভবের ক্ষুধাগুন, বাড়িবে সদ্গুণ, ত্যক্তিবে বিগুণ নিগুণ গোবিন্দ গায় গুণ প্রসঙ্গ ॥

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্টা।

জীব! কেন বে অচৈত্য। দ্বৈত জ্ঞান তঃজ, শ্রীঅদ্বৈত ভক্ত,

> নিত্যানন্দে মঙ্গ, পাবে শ্রীচৈত্তথ ॥ শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভুব মত কিন্তু নাহিক প্রভুব,

প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব,

যে করয়ে তত্ত্ব সেই তত্ত্ব জ্ঞানী, স্বসত্বেতে ধন্য ॥ প্রভার প্রিয়মস্ত ছয় গোসাঞি তৃণবস্তু,

দ্বাদশ গোপাল চৌষট্ট মোহান্ত, শান্ত মহাদান্ত,— ভক্তের আদি অন্ত. কে করিবে অন্ত.

অনস্ত প্রান্ত জীব ত সামান্ত। প্রভু শ্রীনিবাস। পূরাও অভিলাম, যুচাও কু-বিলাস হৃদয়ে কর বাস, দেহ শ্রীপদে বাস দাসের এই আদাস.

ভব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥

রাগিণী ভৈরবী-ভাল মধামান।

প্রেম স্থার, কি স্থ-ধার, কু-আধার কর**রে ছেদন।** মূলাধারের মূলাধারে, শ্রীরাধারে দেও সদন॥

কিবা ধারে কিবা আধারে, যেবা ধারে যে আধারে,

ত্যজ্জিয়ে সকল বাধারে, রাধারে কর গো সাধন। নিরাধারে নীরাধারে, ভাসাও নাম-অধরে,

শ্যামাধরের বামাধারে বসায় বামা ধ'রে-— উভয়ে উভয় ধারে, তথাকারে অভয় ধারে,

क्त मरमाधन वननाधारत, इ.७ नि-र्वापत निर्वापन ॥

গীত।

রাগিণী বারোঙা—ভাল একভালা।

मौनवक् **८** .--

সেইদিন দেখ্ব তোমায়

কেমন পরম বন্ধু তুমি।

যে দিন শমন রাজা মোরে,

শমন জারি ক'রে কোন ফেরে,

ঘোৱে দাৱে বন্ধ হব আমি।

হরি তুমি অকপট,

আমি হে কপট,

কপট প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী।
বিদ অকপট প্রেমে, (একবার) ডাক্তাম তোমায় ভ্রমে,
তবে এমন কপট গো প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি।

স্থানি অতি সৎ, আমি গো অসৎ, অসৎ সঙ্গে বসত্ অসৎগামী। এখন যেরূপ নিরস্তর, হতেছে অস্তর,

জান সববান্তর অন্তর্য্যামী॥ তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি,

নাহি অন্য গতি ভারত ভূমি। কর যা ইচ্ছা তোমার, রাখ কিংবা মার, দাস গোবিন্দ তোমার, ভূমি হে স্বামী॥

### গীত।

ভৈরবী – একভালা।

সখী, কে ভারে বলে গো কালো।

যার রূপ মনোহর, হেরি দিগম্বর,
শাশানবাসী হ'য়ে আছেন চিরকাল ॥
কালোরই কামনা করি চিরকাল,
জন্মে জন্মে যেন পাই সেই কালো।
কালার ভজনে নাহি কালাকাল,
ভজিলে সে কালো তরে পরকাল'॥
কালোর চরণ করিলে ধারণ,
ভার শ্রীচরণ করিলে শারণ,
ভারে পলায় সেই কাল.

তিনি কখন সাকার কখন নিরাকার, কখন কি আকার হয় যে বাঁকার, কালোরূপে নাশে কাল অন্ধকার, রূপ কোটী চন্দ্র জিনি, নামেমাত্র কালো॥

গীত।

রাগিণী বসস্ত—ভাল আড়া।
নমস্তে নমস্তে মাতঃ নমস্তে সারাৎসারা।
পরমা পরমেশ্বরী, পরম ব্রহ্ম পরাৎপরা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি, যে কিছু আদি অনাদি
ভূমি মা সকল আদি সোমাদি আদি অন্তরা।
ব্রহ্ম কি রুদ্র সঙ্গীতে বাপ্ত সপ্ত স্থুরে,

সা, ঝ, গা, মা, পা, ধা, নি, সা, গাওয়ে স্থরাস্থরে — রাগ স্থর তালে মানে, হও তুমি মূর্ত্তিমানে,

সকলে তোমায় মানে, বর্ত্তমানে ধরায় ধরা।
প্রশু পক্ষ চরাচর, অমর অপ্সর, কিন্নর কি নর, সর্ব্বাণী বাণী উচ্চার।
বেদ বিধি তন্তে মত্তে.
িবরাজিত সকল ২ ত্তে.

গোবিন্দ দাসের আদ্যোগান্তে হয়ো সকান্ত সহ সাকারা।। জন্মাইনীর গীত।

আজ শ্রীঃরি শ্রীব্রজমণ্ডলে।

আজ নন্দালয়ে জন্ম লয়ে ভক্তাধীন জানালে ॥
দেখ গোপের কিবা সাধ্য, সাধিলে গো কি অসাধ্য,
অবাধ্য হইল বাধ্য বধ্য শিশু ছলে ॥

কোন গোপ হেরি হরি,

কেই হরি দেখে হরিষেতে হরি হরি বলে।
কেই বিস্মৃত-বিষ্ণু-মায়াতে,

তুলে দেয় কৃষ্ণের মাথে 'জিও জিও' বলে।

# বিবিধ

রাগিণী সিন্ধ-তাল জলদ-মধ্যমান। এ লোকে এলো কে এ বালক। এ যে বড় স্থন্দর বালক । চন্দ্র অবনীতে উদয় পূর্ণ, শৃত্য করিয়ে গোলোক। যে হরি ত্রিলোক-তিলক. যার পূজা করয়ে ত্রিলোক, কি ইহলোক কি পরলোক। যার পর নাহি পর লোক. সেই লোক বালক কপটরূপে, প্রকট বিশ্ব-পালক ॥ অবোধ লোকে নারে চিন্তে. চিনতে পারে স্থবোধ লোকে। প্রবোধ হইলে লোকের, যায় সর্বব গর্বব থর্বব লোকে॥ ধন্য রে গোকুলের লোক, হলো অদৈশু তুকুলের লোক, পুণ্যফলে পুণ্যের লোক, কিন্নর-লোক কি বিষ্ণুলোক, কি ধ্রুবলোক কি ব্রহ্মলোক। প---২৩

একবার যে লোক দেখে গোলোকপতি,
অম্নি হয় অশ্রুপুলক।
জনলোক কি তপলোক, স্বর্গলোক কি মর্ত্ত্যলোক,
উন্মন্তচিত্ত সকলে, নৃত্য কবে নিত্যলোক॥
কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক,
যে রূপেতে দেখে যে লোক,
সে রূপেতে স্থী সে লোক,
সর্বলোকে লাগয়ে ঝলক্।

ইন্দ্ৰসহ ইন্দ্ৰলোক,

চন্দ্ৰসহ চন্দ্ৰলোক,

হেবিয়ে গোবিন্দ লোক, গোরুন্দ হাবায়ে পলক॥

### গীত।

কে না জানে কেনা আছে
পিরীতে স্থসম্প্রীতে।
যে জনা এব রস বোঝে না,
সেই মজে না এর পিরীতে॥
রাই কেনা শ্যামের পিরীতে,
শ্যাম কেনা রায়ের পিরীতে,
সধী কেনা যুগল পিরীতে,
নিয় কেনা গুরুর প্রীতে,
বিজ্ঞগৎ কেনা পিরীতে,
গোবিন্দ কেনা গোপীর পিরীতে॥

আমি প্রাণ স্পেছি শ্যাম-চরণে। সবে বলে ছাড় ছাড় ও কথা ছাড গো ছাড তোমরা ছাড়িবে ছাড় স্বজনে। আমি ছাডিতে নারিব জীবন-মরণে॥ স্থি ত্যজ ভয় কুল-লাজ, ভজ শ্যাম রসরাজ, কি বা কাজ হয় কাল-হরণে॥ বারেক ভাবিলে কাল, কাল-জয়ী চিরকাল, কালাকাল নাহিক কালো শরণে। আমার কালো বসন, কালো ভূষণ পরণে ॥ সখি-কুলে কি লুকাবে কুল, কি করিবে গো জাতি-কুল, প্রতিকূল হলো কাল কালো-বরণে। যা করে গোকুলটাদ, যেরূপে আকুল টাদ, नथ-ठाए निल ठाम भारत। হুদি-কৌমুদী প্রফুল্ল যার কিরণে, দাস গোবিন্দ চায় মরণে শ্রীগোবিন্দ-চরণে ॥

গীত।

শ্যাম সোহাগী হব আমি,
শ্যামের লাগিয়ে মর্ব গো।
যে হবে মোর শ্যাম-বিবাদী,
আমি তারি পারে ধর্ব গো।

চাই না ছার রূপা সোনা, ( অনেক আছে দেখা-শোনা, ) কর্ব স্থামের উপাসনা, স্থাম-কলঙ্ক সোনা-দানা,

আমি গেঁথে গলায় পর্ব গো॥
শ্যামেব কথা বেথা পাব,
নিত্য তার কাছে যাব,
কালো শ্যামের গুণ গাব.

শ্যামরূপ হেরে মর্ব গো॥
শ্যাম যে আমার প্রাণ-গোবিন্দ,
চাই তাই শ্যামের পদারবিন্দ,
দাস গোবিন্দ কয় হে গোবিন্দ

ভোমার চরণ গুণে ভ্র্ব গো॥ গীত।

পিলু-পোন্তা।

হরি হরি বল ওরে আমার মন।
হরি বিনে কে আর আছে শমন-দমন।
ভাব্লি না সে কালবরণ,
কিসে হবে কাল নিবারণ॥
সদা যেন মত্ত বারণ করিছ ভ্রমণ।
মত্ত হ'রে সম্পদে, না ভজিলি হরিপদে,
প্রতিফল তার পদে পদে, দিবে যে শমন।

যে পদ লক্ষ্মীর সম্পদ,
ভাব্ লি না সে হরি পদ,
ঘটালি আপন আপদ এ আর কেমন॥
কারে বল আপন আপন,
কর রে মন কি আলাপন ?
সে নহে কখন আপন, যেমন স্থপন;
আপন যে চিন্লি না তারে,
যে ভব হস্তারে তারে,
গোবিন্দ কয় ভাব্লে তাবে, পালাবে শমন॥

#### গীত।

বিষয়-বিষানল ঔষধ হলাহল, হ'ল তুই অনল, প্রবল, অবল তুর্ববল প্রাণ। যেমন বিষদায় নীলকণ্ঠ,

নিত্যধন নীলকণ্ঠ, উৎকণ্ঠ হে— তথাপি উৎকণ্ঠ হে— যে দায় শিব পাগল, জীবে কি হয় সমাধান ॥

আবধান কর যে বিধান, তুমি কালিয়-দমন কংসারী— নাম ধরি হে নামাভাস, দীন হীন গোবিন্দ দাস.

> হৈ দাসের দাস, যোগ্য অসার সংসারি॥ রাখ অনেক দাসে অনেক দায়ে,

এ দাসে রাথ এ দায়ে, সঙ্কটে তার হে— যেমন প্রহলাদে বিষ-দায়ে পরিত্রাণ ॥

ভজিয়া যাহার পদ, ব্রহ্মা পান ব্রহ্মপদ, পাষাণ মানবী যে পদে। ভজিয়ে পদারবিন্দ, দেব-রাজ্য পায় ইন্দ্র, ইন্দু শিব শিরে পান পদে॥ ঐ পদ ভেবে গোবিন্দ, সদানন্দ সদা আনন্দ, নিরানন্দ করিলেন জয়। ম'জে নাথ তব পায়, কি সম্পদ ধ্রুব পায়. গোলোকে স্থান দিলে তায়॥ শুন চিন্তামণি বলি, ঐ পদ চিন্তিল বলি. বলি রাজা বিন্ধাবলী সনে। ভক্তিবলে হ'য়ে বলা স্বতলেতে রাজা বলি, তুমি দারী তাহার ভবনে॥ প্রক্রাদ ঐ পদ বলে, অনলে পর্ববতে জলে, হস্তা তলে নাস্তি মৃত্যু জানি। ওহে নাথ নন্দকুমার, সেই পদ ভেবে তোমার. গোকুলে নাম রাধা কলক্ষিনী॥ শ্যাম বলে শুন রাই, বিষাদে আর কার্য্য নাই, এ কলঙ্ক ঘুচাব তোমার। এত বলি চলে শ্যাম, যথা নন্দরাণী ধাম, গোবিন্দ দাস হরিষ অস্তরে॥

সমাপ্ত